# सीरिएका ३ जीवन-मारिएए-मर्मन

**ভক্টর প্রদ্যোত ঘোষ সম্পাদিত** 

প্রকাশক ।৷ প্রীপৎকঞ্জ কুমার পোদনার, সম্পাদক মালদহ জিলা মহোৎসব কমিটি মুকদমপুর, মালদহ-৭৩২১০৩

> প্রকাশকাল ।। ফাল্গুনী পূর্ণিমা, ১৩৭০ ২৬শে মার্চ, ১৯৬৩

> > মুদ্রক ।। সাক্ষর মুদ্রণ ৪, দেশপ্রাণ শাসমল রোড কলিকাতা-৭০০০৩

## সম্পাদকীয়---

হিরণাদ্যতি সম্মাসী তথা সমাজবিপ্লবী মহানামক প্রীচৈতনাের আবির্ভাব জাতীয় জীবনে এক অবিশ্বয়ণীয়
ঐতিহাসিক ঘটনা বা নবজাগরণের দােতক। সমাজ-রাণ্ট-সাহিতা ও দর্শনের ক্ষেত্রে তৃয়ি অননা
অবদান আছু পঞ্চশতবর্ষ পরেও পারিজাত পূণপ-প্রায় অব্দান। সেই দিবাজীকন জাতিয় জীবনে শ্ময়ণ ও
মননে সদাজাগ্রত থাকুক -- এই অভীপ্লাই বক্ষামান গ্রন্থের জন্মলগ্রে বিদামান। 'মালদহ জিলা প্রীমন্মহাপ্রভু প্রীটেতনাদেবের পঞ্চশত জন্মজয়ন্তী মহোৎসব কমিটি' এ দীন সংকলকেয় উপয় যে পুরুজার অর্পন করেছিলেন, তা আংশিক সমল হলে অধ্যম হবে কৃতার্থ।

প্রাসন্থিকভাবে জানাই যে প্রবন্ধাবলী বিভিন্ন সময়ে আসায় সুসংখন গ্রন্থ ছিসেবে তার কৌলিনা রক্ষিত্ত হওয়া যে দুরহ — তা সুধীব্যতি সীকার করলে বাধিত হব।

এ গ্রন্থের বিদদ্ধ গবেষক-লেথকদের প্রতি জ্ঞানাই কৃতজ্ঞতা। কতিপর প্রবন্ধ পুনর্যন্ত্রণের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি আচার্য রাধাগোবিন্দ নাথ স্মৃতিরক্ষা কমিটির নিকট। প্রকাশনে সহযোগিতার উদার-হন্ত প্রসারশে কমিটির সম্পাদক প্রীপত্কজ্ঞকুমার পোম্পারকে জ্ঞানাই অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতা। আর বাঁদের সহযোগিতা উল্লেখা — তাঁরা হলেন অধ্যক্ষ বতীন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, অধ্যাপক ধ্বরজ্ঞন ভট্টার্চার্ব, প্রীসন্তোক্ষ্মার নাথ, প্রীস্থবানীকুমার চক্তবর্তী, প্রীপুলালচন্দ্র নাথ বন্ধুবর বিশ্বজ্ঞিং চক্তবর্তী ও মুন্তক প্রীমান সুর্বাঞ্জং চক্তবর্তী। প্রস্থান করি ক্ষান্তী কৃত্ব ও ছাত্র প্রীমান সুর্বার্ম দাস-কে জ্ঞানাই আশার্বাদ।

সূর্ব মহানগরী কলকাতার দুত্যুদ্রণে যে সামানা চুচি — তার জনা হয়-জানীর করুণা ভিক্ষা করি ! পরিবেবে জানাই — মহাপ্রভূর অনালোকিত সামানা রূপ এ গ্রন্থে প্রকাশিত হলেই এর চরম সার্থকতা ও পরম পুরুষ্কার।

```
গৌড়ীয় বৈষ্ণবধৰ্মে দাক্ষিণাভা প্ৰভাব / কবিশেখন কালিদাস এয়ে / ১
                                          বাঙ্গলার নিমাই / রায় সাহেব রাভেন্সলাল আচার্য / ৬
                                      किरानारमस्वत नाम ७ वाम / छटेन मुबमस मुरबाभावास / ५७
                                  বৈষ্ণৰ সাহিত্যে গৌৰ-গৌৰৰ / অধ্যাপক জনাৰ্থন চলবতী / ১১
                                          চৈতনা প্রভাও প্রতিভা / ডইর চিত্তরঞ্জন লাহা / ২৪
               চৈতনা প্রভাবে বাংলার লোকসাহিত্য ও শিংপ / অধ্যাপক জান্ধবীক্ষার চক্রবর্তী / ২৮
                প্রেমাবতার গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ধর্প অনুধান / অধ্যাপক রঞ্জেন্দ্রকুমার দেবনাথ / ৩৫
                            প্রতিভন। পরতত্ত্বের পূর্ণতম প্রকাশ / ডাইর দোলগোঞিদ শাক্ষী / ৪২
                                             মহাপ্রভুর অন্তর্ধান রহস। / বিম্লেন্দ্র সরকার / ৪৪
                                             ্ ্রিপ্রথ শ্রীচৈতন। / সুধীর কুমার চলবতী / ৫০
          শ্রীগোর চৈতনোর অনুধানে - মহাপ্রভু শ্রীগিতনা ও মানবপ্রেম / ডব্রির উজ্জলা কুও, / ৫৫
                                       বৈষ্ণৰ সাহিত্যে রাধাভাব / ডট্টর শিবপ্রসাদ ভাণচার্য / ৫৭
                                প্রেমনাম প্রচারিতে এই অবভার / ডুইর মহানামরত রশ্বচারী / ৫৯
                                            ভিন গোড়ীয় গোসাই : ভটুৰ হবিপদ চক্ৰতী / ৬১
                                         শ্রীকৃষ্ণ হত্ত । মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ / ৭০
                               রাধাক্ষের জ্যোতিষতগুরুপে ব্যাখ্যা / ডাইর শশিক্ষণ দাশগুপ্ত / ৭১
                                                 দেবভারে প্রিয় কবি / ড্রের সক্ষার সেন / ৭০
অৰৈ হাচাৰ্য এবং সাৰ্বভৌম ভট্টাচাৰ্যের গহে মহাপ্ৰভুৱ ভোজন বিপাস / ড্টের বিজনবিহারী ভট্টাচাৰ্য / ৭৭
                                      সেকালের চৈতন্য একালের চৈতন্য / ডেটর ক্ষেত্র পুস্ত / ৮৩
          প্রেমাবভার শ্রীচেভনা : একটি ঐতিহাসিক সমীক্ষা , অধাক্ষ যতীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধায় / ৮৮
                                                          রাস / ডাইর রাধাগোবিন্দ নাথ / ৯৩
                                    রজলীলার সংক্ষিত্র ধারাপ্রবাহ 🕆 ৬ইর শিবচন্দ্র লাহিড়ী / ৯৫
                                    বৈষ্ণব সাহিত্য ও মঙ্গলকার্য / ডক্টর আশুভোষ ভট্টাচার্য 🕹 ৯৮
         হৈ ক্রাদেবের উর্বোধকার ও বাঙলায় গৌণ লোকদর্মের উম্ভব / ডট্র সনংক্ষার মিচ / ১১
                                          মহাপ্রভ প্রসঙ্গে যুগাবভার / ডটর বরুণ চরুবভী / ১০৪
                                      ষঠাকত ও ভাগিত জন্য / অধ্যাপক ধুনরঞ্চন ভট্টার্চার্য / ১০৭
                                                 চেডনার একটি বালক / বাঁরেন চরবভাঁ / ১০১
                                        লোকসংস্কৃতি ও এটিচতন্য / ডট্টর প্রদোতি ঘোষ : ১১৩
                           Chaitanya a Bright Star / Dr. A. N. Perumal / 117
                Sri Krishna as revealed in the Bhagavata and the Gita /
                                                    Dr. Radhagavinda Basak / 121
```

স শ্রীয়াং কৃষ্ণতৈতনাঃ শ্রীরথাগ্রে ননর্ত যঃ। যেনাসীম্পণতাং চিত্তং জগানাথোহপি বিস্মৃতঃ।।

( বিনি রপের সম্মুখভাগে নৃত্য করিয়াছিলেন, বাঁহার নৃত্য দেখিয়া নিখিল-জগতের বিশ্মর জ্বান্ময়াছিল এবং শবং জগলাথও বিশ্মিত হইয়াছিলেন, সেই প্রীকৃষ্ণটেতনা প্রভু জরযুক্ত হউন )

> ররোদশ/মধালীলা শ্রীশ্রীচৈতনাচরিতামৃত



# भौज़ीय दिक्य वस्त्रं माकिनान क्षान

#### কবিশেখর কালিদাস রায

ভিন্তিমার্থীয় সাধনার রুক্ষই দক্ষিণাপথে। আর্যাবর্তের আর্যাণণ স্কানমার্গ ও কর্মমার্গেরই পক্ষপাতী ছিলেন। বৈদিক ধর্মের প্রভাবে আর্যাবর্তে ক্ষমার্ভধর্মেরই প্রাধান্য ঘটিয়াছিল। কর্মকাও প্রবল হইয়া রুমে জ্ঞানকাওকেও গ্লাস করিরাছিল। আর্যাবর্তের ধর্ম রুমে থাগযজ্ঞ, বৈদিক অনুষ্ঠান ও বহু দেবদেবীর শাশ্যসক্ষত উপাসনায় পর্যবসিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। বৌল্থ ধর্মের আবির্ভাবে বৈদিক কর্মকাও নিম্পুস্ত ইয়াছিল বটে, কিন্তু নৃতন কর্মকাণ্ডের আবির্ভাব হইয়াছিল। দশশীলসম্মত নৈতিক সদাচরণই বৌল্থ মতের ধর্মসাধনা বলিয়া গণা হইয়াছিল। বৌল্থ ধর্মের অধ্যপতনে নানাপ্রকার তত্ত্বের সৃণিট হইয়াছিল। কঠোর সাধনা ও নানাপ্রকার আত্মনিগ্রহের শ্বায়া অলৌকিক্ষ শক্তি লাভ করিবার জন্য যে সকল খোগীয়া প্রাণপণে চেণ্টা করিতেন এবং অনেকে ভদ্মারা সিন্থি লাভও করিতেন— ওঁ৷হায়াই সাধারণ লোকের উপাস। ও গুরু হইয়া উঠিয়াছিলেন। তিখবতীয় বৌল্থমতের প্রভাবে একপ্রকার বৌল্থসহজিয়া-সম্প্রদায়ের সৃণ্টি হইয়াছিল—এবং বৌল্থ ও হিন্দু স্মার্ভদের মিলনে একপ্রকার তাত্ত্বিক সাধক সম্প্রদায়ের উল্ভব হইয়াছিল।

ইহারা সামাজিক, পারিবারিক ও ধর্মজীবনের সর্বপ্রকার সংস্কার হইতে মুদ্তি লাভকেই নির্বাণলাভের উপায় ও সহজ আনন্দ উপভোগকে মুদ্তিজনিত মহাসুখবান বলিয়া ঘোষণা করিতেন। প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য এবং অর্বাচীন সংস্কৃত সাহিত্য ইহাদের শ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল।

দক্ষিণাপথে জ্ঞানমার্গের যে প্রাধান্য হয় নাই তাহা নহে — শংকরাচার্গই দক্ষিণাপথে শ্রুণিময়া ছিলেন। বৈদিক আচার অনুষ্ঠানও দক্ষিণাপথে যথেন্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। আজিও সে দেশে স্মার্ড ও শান্ত, শৈব ও পঞ্চোপাসক লোকের অভাব নাই। তামিল নাইডু রাক্ষাণরা আজিও অক্ষরে অক্ষরে বৈদিক কর্মকাও অনুসরণ করেন। বৌষ্পপ্রভাব দক্ষিণাপথে পূর্ণরূপে পতিত হয় নাই। দক্ষিণাপথে সকল প্রকার ধর্মসাধনাই অবাধ প্রসার লাভ করিয়াছিল। কিন্তু সমঙ্গত সাধনাকে ছাড়াইয়া মাথা তুলিয়া উঠিয়াছে ভন্তিধর্ম। যে শ্রীমন্ভাগবতগ্রন্থ ভন্তিধর্মের বেদ—তাহা দক্ষিণাপথেই রচিত বলিয়া আধুনিক পণ্ডিতগণ অনুমান করেন। জ্ঞানমার্গ যেনন আর্যদের নিজন, ভন্তিমার্গ তেমনি দ্রাবিড় জ্যাতির নিজন মূল ধর্ম। কালক্রমে আর্যগণ দ্রাবির-ভন্তিধর্মের খ্বারা দ্রাবিড়গণ আর্য জ্ঞানধর্মের খ্বারা অলপ বিস্তর প্রভাবিত হইরাছেন।

প্রাচীনকাল হইতে দ্রাবিড় জাতির মধ্যে আলোয়ার নামক এক শ্রেণীর সাধক শ্রুণিয়া ছিলেন। ইহারা তাত্বপণী, পর্যাহ্বনী, কৃষ্ণবেশ্বা ইঙাাদি নদীর কুলে বাস করিতেন। শ্রীমদ্ভাগবতে যে বৈক্ষবসাধকদের উল্লেখ আছে—উাহারাই ইহারা। ইহারা কেকে ভান্তমার্গের সাধকমাত্র ছিলেন না, ইহারা ভান্তরসকে মধুর বা উজ্জল রসে পরিণত করিয়া ভান্তমার্গের চরম লক্ষ্য লাভ করিয়া গিয়াছেন। শ্রীটেডনাদেব যে মধুর ভাবের সাধনা গোড়বঙ্গে প্রচার করিয়াছেন—ইহারা অতি প্রাচীনকালেই তাহা অধিগত করিয়াছিলেন। তামিল ভাষায় ইহাদের যে রসসাহিত্য আছে—তাহা পাঠে দেখা যায় ইহারা রক্ষকে শ্রীকৃষ্ণ ও জীবাখ্মাকে নায়িকা রূপে কলপনা করিয়া মধুর রসের সাধনার পরাকাণ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। ইহাদের সাহিত্য তামিল ভাষায় রচিত বলিয়া আর্থাবর্তে তাহার সন্ধান কেহ জানিত না। ইহারা যে সময়ে আবির্ভত্ হইয়াছিলেন সে সময়ে দক্ষিণাপথে বৈদিক ও ম্মার্ডধর্মের বড়ই প্রভাব—রাক্ষণগণের মধ্যে অনেকেই শৈব। ইহারা নীচ দ্রাবিড় জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া বোধহয় রাক্ষাণ্যসমাজ ইহাদের ধর্ম গ্রহণ করেন নাই—কিছু অরাক্ষণ্য সমাজ ইংলিগকে অবতার বলিয়া মনে করিয়া ইহাদের ধর্ম-অনুসরণ করিয়াছিল।

ব্যক্ষণাসমাজ ইহাদের রসসাধনার ধর্ম গ্রহণ না করিলেও ব্রাক্ষণা-সমাজের উপর ই'হার প্রভাবসম্পাত হইয়াছিল। বেধবেদান্তের সহিত ভবিসাধনার সামজস্য-সাধন দ্রাণিড়ী ব্রাক্ষণদের মধ্যে আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। অন্বৈত্তবাদের সহিত ভবিধর্মের সামজস্য মিলনেই শ্রীমদ্ভাগবতের সৃষ্টি। আলোরারদের তামিল ভাষায় রচিত রসসাহিত্যের সংস্কৃতে অনুবাদ হইয়াছিল এবং সংস্কৃতে আভিজাতা লভি করিয়া ব্যক্ষণা সমাজেও সমাদৃত হইয়াছিল।

ঐ আলোয়ার সাধকগণের মধ্যে শঠকোপ ছিলেন অগ্নগণ। পঞ্চরাত অথবা ভাগবত সম্প্রদারের শ্রীরঙ্গাচার্য বা নাথমূনি নামে একজন সাধক খৃষ্টীয় নবম শতাব্দার শেষভাগে ত্রিচনপল্লার নিকটে ধর্মপ্রচার করিকেন। ইনিই শঠকোপের ভান্তরসাত্মক রচনায় বিমুগ্ধ হইয়া আলোয়ার সাধকদের সমষ্ঠত রচনা সংগ্রহ করেন,—শঠকোপের বৈশ্বনদর্শন বা দ্রাবিভূবেদকে আর্যসমাজে প্রচার করেন এবং ইহারই চেন্টাতেই আলোয়ারদের শেতাত্রাবলী শ্রারঙ্গমে শ্রীম্ভির সম্পুথে আবৃত্ত ও গতি হইতে থাকে। এই নাথমূনির পুত্র জীশবর মুনি ক্রীশবর মুনির পুত্র বামুনাচার্য। ইনি দক্ষিণাপথে বৈষ্কব সিন্ধান্ত প্রচার করেন। এই যামুনাচার্যের প্রবর্তক রামানুজ।

এই যামুনাচার্যাই শৃশ্ব্যরে মায়াবাদ খণ্ডন করিয়। তগবানের চিদ্বিগ্রহন্থ প্রতিষ্ঠা করেন। যামুনাচার্য হইতেই বিশিশ্টাশ্বৈতবাদের উৎপত্তি। ইহার উপর আলোয়ার সাধকগণের প্রভাব যথেওটই ছিল। সেজন্য ইনি কেবল বৈধী ভব্তি নয় রাগানুগা ভব্তিরও প্রচারক ছিলেন। শ্রীচৈডনাদেবের ভব্তিধর্মের সঙ্গে ওঁহার ভব্তিধর্মের মিল ছিল বলিয়াই রূপ গোস্বামী ভব্তিরসাম্ও সিকুতে, জীব গোস্বামী ঘট্ সন্দর্ভে এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈডনাচরিতামৃতে তাঁহার শ্রেতাবলী স্ব স্বরস্থরের পোষকভার জন্য উন্ধৃত করিয়াছেন।

রামানুজ একাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মান্তাভের চেঙ্গণং জেলায় বান্ধণবংশে জন্মগ্রহণ করেন। রামানুজ শৈব ব্রাহ্মণাসমাজে জন্মগ্রহণ করিয়। বৈদান্তিক পণ্ডিত যাদ্র প্রকাশের নিকট বেদান্ত অধ্যয়ন করেন। কিন্তু তিনি মায়াবাদে আন্থা রাখিতে পারেন নাই। কেবল তিনি বৈষ্ণব যামুনাচার্যের শিষা ছিলেন বলিয়া নয় তাঁহার গুর্ভাই কাঞীপূর্ণের পূর্ণ প্রভাবও তাঁহার উপর পড়িয়াছিল। এই কাঞীপূর্ণ হীন দ্রাবিডবংশে জন্মগ্রহণ করিয়। সে সময়ে বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের নেতৃ, স্হানীয় হইয়। উঠিয়াছিলেন । ইহা ছাড়া, শঠকোপের রচিত শঠারিসূত তাঁহার ধর্মনতের আমূল পরিবর্তন করিয়া দিয়াছিল। রামানুজ শুক্রের ব্রহ্মকে ভয়ের ভগবান করিয়া তুলিলেন। তাঁহার প্রবাতিত সম্প্রদায়ের নাম শ্রীসম্প্রদায়, তাঁহার রচিত বেদাস্তভাষোর নাম প্রতি।ষা। এই প্রতিভাষে; তিনি অপ্রাকৃত রূপগুণযুক্ত অন্তৈত ঈশ্বর'কই সৃণ্টি, স্হিতি ও লয়ের নিদানম্বরূপ স্বীকার করেন। তাঁহার দার্শনিক মতকে তাই বিশিষ্টাদৈবতবাদ বলে। বেদান্তের সহিত ভাল্পমের সমন্বয় করিয়: তিনি বিষ্ণুকেই পরমেশ্বর বলিয়া পূজা করিতেন। শ্রীভাষো তিনি শুক্ররের মায়াবাদ, থৌশ্ব, অদৈবত ও জৈনধর্মমতের খণ্ডন করিয়াছেন। পুণুরাচ্মস্প্রদায়ের হৈঞ্চরগণ এই ধর্মমত গ্রহণ করিলেন এবং অনেক শৈব ও বৌষ্ধ তাঁহার মতানুলম্বী হইলেন। রামানুঞ্জ সম্প্রদায়ের দুইটি শাখা—একটি শাখা আচারী আর একটি রামানন্দী। আচারী সম্প্রদায় বর্ণাশ্রমী—স্মার্ডমতের সহিত বৈষ্ণবমতের সমন্বয়ে এই সম্প্রদায়ের সৃণ্টি। আর একটি সম্প্রদায় তাঁহার প্রশিষার রামানন্দ স্বামীর শ্বারা প্রবৃত্তিত হইল । আচারী সম্প্রদায় লক্ষ্মী-নারায়ণের উপাসক– রামানন্দী সম্প্রদায় রামসীতার উপাসক। -- ই'হারা রামকেই ভগবান বলিয়া পূজা করিতন, এবং জাতিতেদ মানিতেন না। এই সম্প্রদায়ের ধর্মমতই সমগ্র আর্যাণতে প্রচারিত হইয়াছিল। তাহার ফলে তুলসী দাসের রামায়ণ আর্যাণতে ধর্মগ্রন্থ হইয়া উঠিয়াছে। রামানন্দী সম্প্রদায় হইতে বিশিণটাশ্রেকতের বহু উপসম্প্রদায় আর্যাবর্ত ছাইয়া ফোলয়া ৬বি ধর্মের প্রচার করিয়াছিল। কবীরপদ্মী, রুইদাসীপদ্মী, সেনপদ্মী, থাকী, মলকদাসী, দাদুপন্থী, রামসেনেদী ইত্যাদি শাখার নাম উল্লেখযোগ্য: ইহাদের কোন কোনটিতে মুসলমান প্রভাব সম্পাতিত হওরার বিষ্ণু বা রামের বদলে সর্বশাস্তমান ঈশ্বরের স্থান হইরাছে। প্রীসম্প্রদারের আচারী শাখার লোকেরা বঙ্গদেশে ধর্ম প্রচার করিয়াছিল, প্রীচৈতনাদেবের পূর্ব হইতেই বঙ্গদেশে সেজনা বৈষ্ণব ধর্মবিল্যনী গৃহস্থ অনেক ছিল। রামানন্দী শাখার লোকেরা বঙ্গদেশে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল বিলিয়া মনে হয় না। বঙ্গদেশে যে জাতিতেদের শিথিলতা ঘটিয়াছিল তাহা বৌশ্ব প্রভাবে।

গৌড়ীর বৈষ্ণবদের ভবিসাধনার তুলনার এবং আলোয়ার বৈষ্ণবদের ঐক।ভিকী রাগানুগ ভবিধর্মের তুলনার শ্রীসম্প্রদারের শান্তদানের ভবিধর্ম অনেক নিম্নন্তরের। এই ভবিধর্মের প্রসঙ্গ উঠিলে শ্রীচৈতনা বিলয়াছেন—'এছো বাহা আনে কহ আর।'

গৌড়ীর বৈক্ষবমতের সঙ্গের বরং মাধব সম্প্রদারের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর। এক,দশ শতাব্দীর শেষভাগে মাধব।চার্য মান্তারে পাপ-নাশীনী-নদীর তীরে উড়ুপকৃক নামক গ্রামে দ্রাবিড়-রাক্ষণ-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যে বৈক্ষব সম্প্রদারের প্রবর্তক—তাহাকে মাধবসম্প্রদার অথবা রক্ষসম্প্রদার বলা হয়। এই সম্প্রদার ভৈতবাদী, এই সম্প্রদারের উপাস্য শ্রীকৃক্ষ। মাধব জ্ঞান অপেক্ষা ভারতকে বড় করিরাছেন—শ্রীকৃক্ষ ও রাধার সম্পর্ক রক্ষা ও জীবের সম্পর্ক, শ্রীরাধাকে শ্রীকৃক্ষেরই ফ্লাদিনী শান্ত বলিয়া অবদ্য তিনি শ্রীকার করেন নাই। তাহা সত্ত্বেও শ্রীচৈতনা দেবের প্রথমিক ধর্মমত এই সম্প্রদারের ধর্মমতের দ্বারা গঠিত। মাধব-সম্প্রদারের সাধকগণের জীবনে অন্যান্য কৈষব ধর্মমতের দ্বায়াপাত হইয়াছিল। ফলে, শ্রীচৈতন্য ঐ সম্প্রদারের যে সকল সাধকদের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন তাহারা ভারিপথে বহুদূর অগ্রসর। মাধবেন্দ্রপুরী ছিলেন এই সম্প্রদারের লোক—তাহারই শিষ্য অহৈত নিত্যানন্দ ও ঈশ্বরপুরী শ্রীচিতন্যদেবের ভারসাধনার গুরু। কেশবভারতীও মাধব সম্প্রদারের লোক—ইনি শ্রীচিতন্যদেবের সময়াসদীকার গুরু। মেঘদর্শনে মাধবেন্দ্রপুরীর শ্রীকৃক্ষশ্রম ভাবাবেশ হইত। কৃক্ষদাস কবিরাজ বলিয়াছেন—

'ভব্তিকম্পতরর তেঁহ প্রথম অঞ্চর।'

ক্রম্পরর ভারভাবাবেশ দেখিয়।ই গয়ায় নিমাই পণ্ডিতের মনে প্রেমভারর প্রথম সঞ্জার হইয়।ছিল—ক্রম্পরীকেই মহাপ্রভু প্রেমভারর গুরু বলিয়। ভারভারে পুরীর জন্মভূমি কুমারহট্টের মাটি ভূলিয়। বহিবাসের অঞ্চলে বঁ।ধিয়াছিলেন। অধৈত পূর্ব হইতেই প্রীচৈতনার পথ পরিক্রার করিয়। বলিয়াছিলেন।

'পরমানন্দপুরী আর কেশব ভারতী। রক্ষানন্দপুরী অ.র রক্ষানন্দ ভারতী।। বিক্ষুপুরী কেশবপুরী পুরীকৃষ্ণানন্দ। নৃসিংহানন্দ তীর্থ আর পুরী সুথানন্দ।। এই নবমূলে বিকাশিল বৃক্ষ মৃলে। এই নবমূলে বৃক্ষ করিয়া নিশ্চলে।।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ ভান্তকম্পতর্র যে নর্যাট মৃলের কথা বালিয়াছেন তাঁহাদের সকলেই মাধ্ব সম্প্রদায়ের লোক। অতএব দেখা যাইতেছে মাধ্বসম্প্রদায়ের একটি শাখা অংলম্বন করিয়াই শ্রীচেডনাদেব তাঁহার প্রেম ধর্মের পরাকাণ্টাকে পৃষ্ণিপতা করিয়া তুলিয়াছেন।

আর একটি বৈশ্বসম্প্রদায়ের নাম রুদ্রসম্প্রদায়। ইহার প্রথওক বিকুসামী। এ সম্প্রদায়ের দর্শনমত শুম্বাইত। উপাসা বালগোপাল। বাৎসলাভাবের সাধনার ইনি প্রথঠন করেন। পরে সাধনার

রসের পরিবর্তন হইয়াছিল। মারাবাই এই সম্প্রদায়ের উপাসিকা। শ্রীকৃষ্ণে আত্মনিদেনই এই ধর্মতের মৃলসূব। এই সম্প্রদায়ের একজন সাধকের নাম ছিল বল্লভাচার্য। ইনি রাধাকৃষ্ণের উপ:সনার প্রবর্তন করেন। কথিত আছে ইনি শ্রীচৈতন্যদেবের সমসাময়িক ছিলেন এবং ইনি শ্রীচৈতন্যদেবের সহিত সাক্ষাতের পর তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করেন।

বৃন্দাবনের ছয় গোস্থামী ই'ছাকে খুব মানিতেন। ব্যক্তাচার্যের সম্প্রদায়ের লোকের। প্রীচৈতনের প্রেমধর্মের মহিমা ঠিক বুঝে নাই—ভাহার। নানাস্থলে মঠমন্দির গড়িয়া বহু শিষাসেবক সৃষ্টি করিয়। গুরুগিরি করাকেই শ্রেণ্ঠ ধর্ম মনে করিতেন। শিষোরাও ধনসম্পদ গুরুচরণে নিবেদন করিয়াই ধন্য এবং খুব ঘটা করিয়। উৎসবাদি সম্পাদন করাকেই ধর্মকার্য মনে করেন। এই সকল গোস্থামীদিগকে পুণ্টিমাগী বলে পশ্চিম ভারতেই ই'হাদের প্রতিপত্তি।

আর একটি সম্প্রদায় আছে তাহার নাম নিম্বার্ক সম্প্রদায়। নিম্বার্ক উত্তর ভারতেরই লোক এবং সম্ভবতঃ তাহার ধর্মমত প্রাচৈতন্যদেবের পরে প্রচারিত হইযাছিল।

শ্রীচৈতন্যদেশকে মাধ্যসম্প্রদায়ের সম্ন্যাসী বলা হইল বলিয়া মাধ্যসম্প্রদায়ের মূলতত্ত্বের সহিত শ্রীচৈতন্য প্রবৃত্তিত ভক্তিতত্ত্বের অক্ষরে অক্ষরে মিল ইইবে একথা বলিতেছি না। মাধ্যসম্প্রদায় দ্বৈত্তবাদী, শ্রীচৈতন্য ছিলেন অচিন্তা-ডেদাডেদ্বাদী। শ্রীচৈতন্যের পুরীধামে গমনের পর তাঁহার ভক্তিলের সম্ভবতঃ ধর্মমতেরও কিছু পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। বঙ্গদেশের সহিত দক্ষিণাপথের মিলনভূমি ছিল নীলাচল বা জগ্যাথ কেন্ত্র। দক্ষিণাপথের সর্বপ্রকার বৈষ্ণব ধর্মমতের সমাবেশ হইয়াছিল পুরীধামে। পুরীধামে আসিয়া তাঁহার দ্বৈতভাব অচিন্তা-ডেদাভেদে পরিণত হইয়াছিল। প্রথমে শ্রীচৈতনাদেব ভক্তিভাব গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে পাইনার ব্যাক্লাতা প্রকাশ করেন—তারপর নবদ্বীপলীলায় তিনি শ্রীকৃষ্ণভাবে বিভাবিত হইয়া বিজ্ঞালার মাধুরী উপভোগ করিতেন। পুরীধামে আসার পর তিনি রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া হৈ। কৃষ্ণ, কোথা কৃষ্ণ বিলয়া আর্তনাদ করিতেন আবার নিজের মধোই কৃষ্ণকে পাইয়া দিব্যান্যন্দ মগ্ন হইয়াছে—সেই দশায় আবিষ্ট হইয়া তিনি দিব্যান্যাদ লাভ করিতেন। পদাবলী সাহিত্যে শ্রীরাধিক। যেমন ভাবসন্দেশনে উল্লাসত হইতেন—সেইর্প উল্লাস তিনিও উপভোগ করিতেন। তাঁহার জীবনে দ্বৈভভাব অধ্বতানন্দে মগ্ন হইয়া গিয়াছিল।

এই মহাভাবাবেশ ভাবের প্রমান্মেষের নিয়মানুসারে স্বাধীনভাবে তাঁহার জীবনে প্রবৃধ্ধ হইতে পারে না- একথা জোর করিয়া বলা যায় না । তবে মনে হয়—দক্ষিণাপথ ভ্রমণের ফলেই তাঁহার জীবনে উচ্জলরসের মহাভাবাবেশ প্রকটিত হইয়ছে। রায় রামানন্দ ছিলেন দক্ষিণাপথের লোক, প্রতাপরুদ্রের উপরাজ—পরে মন্ত্রী। তিনি একজন মহাভন্ত ও বৈষ্ণবতত্ত্বক্ত ছিলেন। তাঁহার জীবনে দক্ষিণাপথের আলোয়ার সাধকদের প্রভাব নিশ্চয়ই ছিল। অন্তরঃ তিনি তাহাদের সাধন মার্গের সঙ্গে সুপরিচিত ছিলেন। গোদাবরীতীরে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ও আলোহার ফলে প্রতিক্রনার ভিক্তলীবনে পরিবর্তন আসিয়াছিল একথা কেহ কেহ বলেন। তাহা যদি নাও হয়—দক্ষিণাপথে ভ্রমণকালে তিনি বহুশ্রেণীর সাধকদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন সেই সকল সাধকদের জীবনে মধুররসের সাধনার ও মহাভাব-তন্ময়তার ধারা নিশ্চয়ই তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। দক্ষিণাপথে মহাপ্রভূ ধর্মপ্রচার করিতে নিশ্চয়ই যান নাই,— তাঁহার নিজের দেশ মহাপাপে দক্ষপ্রায়—যে দেশের ধর্মের গ্লানির জন্য প্রধানতঃ তাঁহার অবতরণ, সে দেশকে ফেলিয়া যে দেশে সকল প্রকার ধর্মের চরম বিকাশ, সে দেশে ধর্মপ্রচার করিতে যাইবার কথা নয়। তিনি জানিতেন—সকলপ্রেণীর বৈষ্ণব ধর্মমত দক্ষিণাপথেই জনিময়াছে—সে দেশে বহু বৈষ্ণবস্বাহ্বক

আজিও বর্তমান । দক্ষিণাপথ এক হিসাবে তাঁহার কাছে মহাতীর্থ । সেই তাঁথপিরক্রমা, সাধক ভন্তদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা—নব নব ভাবরসসংগ্রহ—ইহাই তাঁহার উন্দেশ্য ছিল । শ্রীমণ্ডাগবত ছাড়া তিনি গাঁতগোবিন্দ, চণ্ডাদাসের শ্রীকৃষ্ণকাঁতন ও বিদ্যাপতির পদাবলী শ্রবণ করিয়া আননদ লাভ করিতেন । গাঁতগোবিন্দ ও শ্রীকৃষ্ণকাঁতন ঐশ্বর্ষাশিখিল ভাবে পরিপূর্ণ—তব্ তিনি তাহাও উপভোগ করিতেন । নবদ্বীপলীলায় ইহা সহ্য করা চলিত—নীলাচলে এই রসাভাধ নিশ্চরাই তাঁহাকে আননদ দিত না । বিদ্যাপতির পদাবলীতে ঐশ্বর্যভাব নাই বটে, কিন্তু ভান্তর বা প্রেমের গভাঁরতাও নাই—তাহাও শেষ পর্যন্ত উপভোগা হইত বলিয়া মনে হয় না । দক্ষিণাপথে প্রকৃত মধুর রসের বহু রচনার সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস নিশ্চই ছিল । এবং বোধ হয় তিনি অবিমিশ্র মাধ্বরসের বহু রচনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় । রক্ষাসংহিতা ও বিশ্বমঙ্গল ঠাকুরের প্রাকৃষ্ণবর্গায়ত—এই পূর্ণিথ দুইখানি পাইয়া তিনি নকল করাইয়া আনিয়াছিলেন । তামিল ভাষায় রচিত আলোয়ারদের পুত্তক নকল করিয়া আনা হয় নাই—সম্ভবতঃ তাহার মর্ম তিনি গ্রহণ করিয়া আসিয়াছিলেন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে । যে গভাঁর আকুতির জন্ম শ্রীটৈতনোর প্রেম জাঁবনে এবং তদ্দারা প্রভাবান্থিত বঙ্গসাহিত্য অপূর্ব—সেই গভাঁর আকুতির পারণ্য প্রালোয়ারদের রচনায় বর্তমান । চৈতন্যদেব রসের সন্ধানে দক্ষিণাপথ দ্রমণ করিবেন, আর ঐ চমৎকার সম্পদ্টি তাহার চোখে পড়িল না ইহা হইতে পারে ন। ।

শ্রীচৈতনার ভাবজীবনের মূলতত্ব ও বৈষ্ণব সাহিত্যের মূলসূত্র ঘাঁহারা উদ্বাটন করিয়াছিলেন তাঁহাদের ছয় জনের মধ্যে চারিজনের সহিত দক্ষিণাপথের সম্পর্ক। গোপালভট্ট ও দক্ষিণাপথেরই লোক ছিলেন আর রূপ, জীব ও সনাতন গোসামার পূর্বপূর্ষণণ দক্ষিণাপথের কর্ণাটকদেশ হইতে বঙ্গদেশে আসিয়া বসবাস করিয়াছিলেন। ই'হারা বংশধারায় দক্ষিণাপথের সংস্কৃতি নিশ্চরই পাইয়াছিলেন। শ্রীচৈতনার সহিত সাক্ষাতের আগে হইতেই ই'হারাই ধর্মপ্রাণ এবং মহাপ্রাক্ত ছিলেন। ই'হাদের চিত্ত পূর্ব হইতেই প্রস্কৃত ছিল বলিয়াই চৈতন্যদেবের সংস্পর্শে আসিয়া প্রেমভন্তি লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। একটা দক্ষিণাত্য রসধারা ই'হাদের বংশধারায় নামিয়া আসিয়া গোড়ীয় রসধারায় মিশিয়াছে বলিয়া মনে হয় - পূধু রসধারা নয়, সংস্কৃতির ধারাও যেন বিদেশাগত বলিয়া মনে হয়। আর গোপাল ভট্টের সাহচর্য তাঁহারা কতটা যে পাইয়াছিলেন ভাহা বলা শক্ত। তবে জীব গোখামীর ধট্সন্দর্ভ যাহা বৈষ্ণবর্ধের গীতা,-ভাহার বন্তা গোপাল ভট্টেই, জীবগোশ্বামী ব্যাস মাত্র।

## वाऋवात्र विवार

#### রায়সাহেব রাজেন্দ্রলাল আচার্য

সেদিন সন্ধায় ছিল ফাল্পুনি প্র্ণিমার চন্দ্রগ্রহণ : ভাগীরথীর তীরে তীরে — নগরের গৃহে-গৃহে রাজপথের পর রাজপথে লক্ষ লক্ষ কঠে আগমন-বার্তা ধ্বনিত হইয়া উঠিল — হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল। আকাশের সদারাহুগ্রস্ত প্রণচন্দ্র আসম মুদ্ধির আনন্দে সেদিন হাসিয়া উঠিল। ভারতের প্রধান বিদ্যাপীঠ, ঐশ্বর্ধের কুবের্রনিলয়, জ্ঞানর্থনিকের বাণী-মঞ্জুয়া, গঙ্গার পশ্চিম তীরে অবস্থিত সেকালের নবন্ধীপ তথন বুঝিতে পারে নাই যে কি একটা অঘটন ঘটিয়া গেল। সমাজকর্তা অধ্যাপকগণ ন্যায়ের ফাঁকি ও দর্শনের কথা লইয়া যেমন উল্মন্ত ছিলেন, তেমনই রহিলেন—মানের ঘাটে ঘাটে নাগরিকদিগের মুখে মুখে শিব্মহিন্দান্তোরের পরিবর্তে শাদ্রচর্চা যেমন চলিত, তেমনই চলিতে লাগিল—আলাত-গলিতে টোল এবং টোলে টোলে পড়ুয়াগণ নানা গ্রন্থ কুক্ষিগত করিয়া আগেও যেমন বিদ্যাযুক্ষ নিযুক্ত হইত, তথনও তেমনই হইতে লাগিল। এদিকে মাতা শচীদেবী ও জগায়াথ মিশ্রের গৃহে মহাভাবময় একটি অনিন্দাসুন্দর প্রতিমা—তাঁহাদের দুলাল নিমাই — শাশকলার ন্যায় প্রতিদিন বাড়িতে লাগিলেন। তথন তাঁহার আদরের নাম ছিল নিমাই, এখনও তাহাই আছে এবং পরেও তাহাই থাকিবে।

বালো নিমাই ছিলেন হরিণ শিশুর মতই চণ্ডল এবং সেকালের প্রধান মিলন-ক্ষেত্র গঙ্গার ঘাটে ঘাটে ঘাইয়া স্নানার্থী ও স্নানার্থীদিগকে উৎপাত করিয়া নিজেও আনন্দ পাইতেন, তাঁহাদিগকেও আনন্দিত করিতেন। কেহ ঘাটে বসিয়া পূজা করিওছে দেখিলে তাহাকে বলিতেন — 'ও ফুলে আমারই পূজা কর'।

যথন বিদারেন্ত হইল, নিমাই তথন এত অলপবয়সে এত অধিক দিখিলেন যে, অধ্যাপক, পড়ুয়া. নাগাঁরক সকলেই তাঁহার অলোঁকিক প্রতিভা দেখিয়া বিদ্যিত হইয়া গেল। ঢল-ঢল অঙ্গের লাবণি, চাঁচর কৃষ্ণ কুণিত কেশের ভার, আয়ত উজ্জল নয়ন, আজানুলশ্বিত ভূজযুগ তাহার উপর শিরে সরশ্বতীর জয়মাল্য এবং কঠে তাঁহার সপ্তশ্বরা বীণা — এ ম্তির সম্মুখে যিনি আসিতেন তিনিই অবনত হইতেন। মনে হইত এ যেন অগ্নিগর্ভ শেল, কখন বা বিদারিভ হয়! জগমাথ মিশ্রের বাসভবন ছিল গঙ্গানগরে রামচন্দ্রপুর নামক এক পল্লীতে। উহা এখন ভাগারখা গর্ভে গিয়াছে।

দ্বাদশবর্ষীয় বালক নিমাই পিতৃহীন হইলেন। মা কাদিলে পাছে নিমাই কাদেন এই ভয়ে শচীদেবী কাদিয়া কাদিয়া মনের জনালা জুড়াইতে পারিলেন না। ব্যাকরণে অবিতীয় পণ্ডিত গঙ্গাদাসের টোলে সর্বশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া নিমাই যথন লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইলেন তথা তাহার টোলেই বহু ছাত্র আসিয়া পড়ুয়া হইয়া রাহল। তাহারা দেখিল, এই নবীন অধ্যাপকের বলন-ভঙ্গী অম্ভূত। বহুলোকের মুখে তথন তাহার যশ ফিরিতে লাগিল — কিন্তু কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন, নিমাই বড়ই বিদ্যাভিমানী ও দাছিক — দিশ্বজয়ী কেশব কাশমীরীকে জয় করিয়া দন্ত আরও বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু ভারতমান্য দীর্ষিতির গ্রন্থাকার রঘুনাথ বহু পূর্বেই জানিতেন নিমাই মনে মনে বিনয়ের অবভার। উভরে তথন বাসুদেব সার্বভৌমের টোলে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেন। পূর্বেই ব্যাকরণের পাঠ সাঙ্গ হইয়াছে। একদিন নৌকাযোগে টোলে বাইবার সময় রঘুনাথ নিমাইয়ের রচিত ন্যায়ের নৃতন টীকাখানি দেখিয়া কাদিয়া ফোললেন। নিমাই কহিলেন — "রঘুনাথ কাদিতেছ কেন ?" রঘুনাথ চোথের জলে ভাসিতে-ভাসিতে বিললেন — "ভাই আমিও ন্যায়ের গ্রন্থ রচনা করিতেছি, কিন্তু তোমার গ্রন্থ প্রচারিত হইলে আমার পাঁথি কেহ স্পর্শও করিবে না, উহা এতই সুন্দর হইয়াছে। আশা করিয়াছিলাম আমিই এই দেশের ন্যায়ের বড় পণ্ডিত হইব, তাহা আর হইল না। তাই কাদিতেছি।"

বন্ধুর দুংখে নিমাই কাদিয়া ধেলিলেন। প্রথিখানি গঙ্গায় নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন — 'এই আমার পুস্তক গঙ্গায় গেল, আর তোমার ভয় নাই। আমি আর নায়ে শাস্ত চঠা করিব না — উহা অফল শাস্ত।"

একদিন প্রীকৃষ্ণভন্ত সিদ্ধ তাপস শ্রীমাধনের পুরীর শিষা শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরী নবছাপে আসিয়া তাহার নবরচিত রাধাকৃষ্ণরসঘটিত শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত নিমাইয়ের হাতে দিয়া বলিলেন — "যদি ইহাতে কোন দোষ থাকে তুমি বলিয়া দাও আমি সংশোধন করিয়া লাইব।" শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর সহিত নিমাইয়ের এই প্রথম পরিচয়। পরে ইনিই গয়াধামে নিমাইয়ের দীক্ষা গুর হইয়াছিলেন।

বল্লভাচার্যের কন্যা লক্ষ্মী নিমাইয়ের নব পরিপীতা পদ্মী। তাঁহাকে ও মাতাকে গৃহে রাখিয়া অণ্টাদশবর্ষ বয়স্ক 'নিমাই পণ্ডিত' পূর্ববঙ্গে দ্রমণ করিতে গেলেন। পূর্ববঙ্গে পৌছিয়াই নিমাইয়ের সঙ্গীরা বুঝিতে পারিলেন তাঁহার ফশ বহু পূর্বেই সে দেশে প্রচারিত ইইয়াছে। ঠিক কোন পথে তিনি গিয়াছিলেন তাহা জানা যায় নাই বটে, কিন্তু ইহা বুঝিতে পারা যায় যে, সেকালে পূর্ববঙ্গের যেসকল স্থানে বিদ্যার কেন্দ্র ছিল, সেই সকল শিক্ষাকেন্দ্রে দ্রমণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অসামান্য প্রতিভা বিদ্যার গৌরব সকল স্থানেই সূপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পূর্ববঙ্গে ফ্রামান্তিত হইয়া আচার্য নিমাই পাণ্ডিতার মর্যাদাশ্বরুপ বহু ধনরত্ন ও বন্দ্রাদি উপহার লইয়া নবছীপে ফিরিলেন। "চৈতন্য মঙ্গল" ধলেন যে এই পূর্ববঞ্জে—

> চণ্ডাল পতিত কিবা সম্জন দুর্জন । সবারে যাচিয়া প্রভূ দিল হরিনান ॥

নাম-সম্কীর্তনে নৌকা প্রভু সাজাইয়া। পার কৈলা সব লোক আপনি যাচিয়া।।

গৃহে আসিয়া নিমাই পণ্ডিত শুনিলেন যে, পদ্মী লক্ষ্মীদেবীর সর্পাঘাতে মৃত্যু হইয়াছে। নিমাই পণ্ডিত পণ্ডিতের মতই ধারভাবে এই দুঃসংবাদ গ্রহণ করিলেন, নীরব অলু ঝরিয়া পড়িয়া ওাঁছার বসন ভিজাইতে লাগিল। কিছুকাল পর সনাতন মিশ্র নামক একজন রাজপণ্ডিত ও বিশেষ সঙ্গতি সম্পন্ন বান্তির পরম রূপবতী কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সহিত নিমাই পণ্ডিতের দ্বিতীয়বার বিবাহ হইল। বিষ্ণুপ্রিয়া ছিলেন সভাসভাই বিষ্ণুর প্রিয়া—দেহে যেমন রূপ, হদয়ে তেমনি ভন্তি তেমনি লক্ষ্মা, তেমনি বিনয়, তেমনি সব। বিবাহের পর দুই বংসর কাণ্ডিয়া গেল। দরিদ্র নিমাই তখন দেশপৃষ্ণা হইয়াছেন— ওাঁছার টোলে ছার আর ধরে না, গৃহ নানা দ্রবাসম্ভাবে পরিপূর্ণ হইল। শুধু ইহাই নহে, নিমাই যেমন নবন্ধীপের বিদ্যাভিমানীদিগকে জয় করিয়াছেন। তেমনি তথন জয় করিয়াছেন পড়ুয়াদের —তেমনি জয় করিয়াছেন নবন্ধীপের নানা ধনী বিলিক ও নাগারিকদের এবং তম্বুবায়, ভাম্বুলী, দোকানী, পসারী সকলকে। ওাঁছাকে দর্শনমার দোকানী বিনাম্লো দ্বা দেয় —দাম দিতে গেলে লয় না। তিনি তাহাদিগকে ভালবাসেন—তাহারাও ওাঁহাকে ভালবাসে।

দুই বংসর পর পিতৃক্তা করিবার জনা গরাধামে যাইয়া নিমাই বিষ্ণুপাদপদ্মের সম্মুখে বসিলেন। গ্রীগাদাধরেব চরণপশ্ম দেখিতে দেখিতে তাঁহার নয়ন জলে ভরিয়া উঠিল—চিত্তভাবে বিভারে ১ইল। গ্রীমান্দিরে তথন পরম ভাগবত নিমাইয়ের প্রপরিচিত ঈশ্বর পুরী উপন্থিত ছিলেন। নিমাইয়ের কৃষ্ণভাঙ্কি দেখিয়া তিনি মুদ্ধ হইলেন এবং তাঁহাকে সপ্রেম আলিঙ্গনে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন। নিমাই কহিলেন—আজ আমার জন্ম সফল এবং জীবন ধন্য হইল। আমি আজ হইতে গ্রীকৃকের দাস হইলাম। দয়া করিয়া আপনি আমাকে দীক্ষা দিন—আমার ভগবংভাঙ্ক হউক-

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরী—
কবিতাং বা জগদীশ কামরে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে—
ভবতাম্ভন্তি রহৈতুকী দ্বরী।। —শিক্ষাণ্টক।

ঈশ্বর পুরী পরম পুলকিত হইয়া নিমাইকে দশাক্ষারী মন্ত্র প্রদান করিলেন। ভাবের আতিশয্যে শিষ্যের কণ্ঠ জড়াইয়া গুরু কাঁদিলেন, গুরুকে ধরিয়া শিষা কাঁদিলেন।

কৃষ্ণপ্রেমের বন্যা আসিয়া উপস্থিত হইল। তথন "অঝরে ঝরুয়ে দুই কমল নয়ান।" নিমাইয়ের রোদন-কাতর জীবনের সেইদিন সূত্রপাত হইল।

নিমাই পণ্ডিত নবৰীপে ফিরিলেন — গরাধামে পড়িয়া রহিল, জ্ঞানের গরিমা, তর্কযুদ্ধের তীক্ষ্ণাতিতীক্ষ্ণ আর্ম্বর্গুলি এবং মনের ও দেহের মৃগশিশু সুলভ চাঞ্চল্য লীলা ও করি করকের ন্যায় গতি-বিভঙ্গ। তিনি গিয়াছিলেন —পূর্ণশশধর করোক্ষল বাঙ্গালার আনন্দ প্রতিমা, যথন গৃহে আসিলেন তথন দেখা গেল—কৃষ্ণমেঘলিপ্ত বর্ধনোক্ষ্মথ বর্ধার গন্ধীর আকাশ। সেই আকাশ হইতে প্রথম বাদল নামিল গঙ্গাতীরে শুক্লাশ্বর রক্ষচারীর কুটীরে। শান্ত অধ্যাধিত নবন্ধীপে সেকালে হরিভন্তের সংখ্যা ছিল মুন্টিমেয়। তাহাদের মধ্যে প্রীবাস, প্রীমানপণ্ডিত, সদাশিব, মুরারী, গদাধর প্রভৃতি যে কয়েকজন নিমাইকে দেখিতে আসিলেন, তাহারাও সেই কৃষ্ণমেঘনিঃসৃত বারিধারায় বাহিরে ও মনে ভিজিয়া উঠিলেন। সকলেই আকুল হইয়া গাহিতে লাগিলেন —

সন্ধনি কেকছ আশুব মাধাই— বিরহ পয়োধি পার কিয়ে পাত্তর্ব। মঝু মনে নাহি পতিয়াই।। —বিদ্যাপতি

'হা কৃষ্ণ', 'হা কৃষ্ণ' বলিতে বলিতে নিমাই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

একদিন পড়ুয়ারা পড়িবার জন্য নিমাই পণ্ডিতকে ঘিরিয়া ধরিল। পুরুষোত্তম সঞ্চারের চণ্ডীমণ্ডপে নিমাইয়ের টোল ছিল। তিনি টোলে যাইয়া বাসলেন—ছাত্রেরা পাঁ,থির ডোর খুলিল। কিন্তু কাহার পড়া. কে পড়ায়। নিমাই খুনিতে লাগিলেন—"কৃষ্ণবর্গ শিশু এক মুরলী বাজায়"। তিনি বিহ্বলেব মত কহিলেন—'শ্রীকৃষ্ণের ভজন ছাড়িয়া যে হতভাগ্য শুধু শাশ্চব্যাখায় পটু হয়, গর্দভের মত সে কেবল বোঝাই বহন করে। —ছাত্রদিগকে বলিলেন—

তোমা সবা স্থানে মোর এই পরিহার। আজি হইতে আর পাঠ নাহিক আমার।।

ছাত্রেরা মৃক হইয়া গুরুর মৃথের দিকে চাহিয়া রহিল। শেষে নবদ্বীপের সেই সর্বশ্রেণ্ঠ টোল বন্ধ হইয়া গেল। তথন —"পৃত্তকে দিলেন সবশিষাগণ ডোর"। গুরু ভাবমুখে দিবানিশি শুনিতে লাগিলেন সেই অব্যক্তের আহ্বান—সেই মন-মজানো, কুল হারানো, সব ছাড়ানো কালার বাঁশী। জগায়াথ মিশ্রের লগ্রামবাসী—প্রীহট্টের রক্ষার্ভের আচার্য বথন তাঁহার দুয়ারে বসিয়া সশিষ্য নিমাইয়ের সম্মুখে প্রীমন্ডাগবত হইতে প্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা পাঠ করিতে লাগিলেন, নিমাই তথন প্রীকৃষ্ণের বিরহে মৃত্তিত হইয়া পড়িলেন।

লোকে বলিল নিমাই পণ্ডিতের বারুরোগ হইরাছে। শচীদেবী শুনিলেন—শুনিরা রোদন করিলেন; আর বিকুপ্রিরা ? বাণবিদ্ধা কপোতীর মত ছট্-ফট্ করিতে করিতে বারের অন্তরাল হইতে তিনি দেখিতে লাগিলেন—কে বলে ভাহার বামী পাগল ? কে বলে জিন বারুরোগগ্রন্ত ? ওই-ভ ভাহার কগন্দরী বামী—ভাহার ইহকাল-পরকালপ্রভু, গৃহ-প্রাঙ্গণে করতালি দিয়া নাচিয়া গাহিতেছেন—

হরি হররে নমঃ কৃষ্ণ বাদবার নমঃ। গোপাল গোকিন্দ রাম প্রীমধুসুদন।।

সঙ্গে সঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া গাহিতেছে, নিমাইরের ভন্ত শিবাগণ। প্রেমসিদ্ধ মহিত করিয়। দ্রুমেই তরজের পর তরক উঠিতে লাগিল, সেই তরজের চূড়ায়-চূড়ায় সংস্থাপিতচরণ বাশরী-মোহন মাধ্বের মধুর মুরলী বেন তারায়, উদারায়, মুদারায় — মাড়ে মুর্জনায় অমৃতলোকের মৃত সঞ্জীবনী সঙ্গীত ধারায় বিশ্ব বিমাহিত করিয়। দিল। মধু স্পর্শে তথন সবই হইয়। উঠিল মধুরে মধুর — বাণীয় শব্দ মঞুবা তথন নিধশেবে ফুরাইয়া গোল, রহিল কেবল একটি মাত্র শব্দ — মধুর !

অধরং মধুরং বদনং মধুরং
নরনং মধুরং হসিতং মধুর্ম।
হদরং মধুরং গমনং মধুরং—
মথুরাধিপতেরশ্ভিলং মধুরম।

বাঙ্গলা দেশে এই প্রথম জগণ্যকল শ্রীনাম-কার্ডনের সৃষ্টি হইল। (১৫০৮ খৃষ্টা ফ)। নাচিরা গাছিরা এবং কাঁদিরা কাঁদাইরা বে শ্রীজগবানের চরণলাভ করা যার, নিমাই আপনি নাচিরা, আপনি গাছিরা ও আপনি কাঁদিরা সেই তত্ত্ব জীবকে লিখাইলেন — লিখাইলেন, "বিষ্ণু-সংকীর্ডনে কালো নান্তঃ" পৃথিবীতলে। ইহারই নাম নাম-সংকীর্ডন। এই সংকীর্ডনের কালে শ্রীগোরাঙ্গের অন্ট্যাত্ত্বিক ভংবের উদর হইত। বৈষ্ণব-সাহিত্যে এই নাম সংকীর্ডন — মহাপ্রেম, মহানৃত্যা, মহাসংকীর্ডনের নামে প্রসিদ্ধ। পাদকর্তা লোচন দাস বলিরাছেন, এই সংকীর্ডনেই সকল ধর্মের সার ও পঞ্চমবেদ। নামের খুবই মাহাদ্যা বটে, তবে বিশেষ অনুরাগ না থাকিলে যে কিছুই হর না — প্রভু কার্ডনে মন্ত হইরা মানবকে ভাহাই শিখাইরাছেন। ভারহীনও নাম করিতে করিতে সেই অভ্যাস বোগের ফলে পরম ভন্ত হইরা উঠে। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন — "তাই নাম কর; সঙ্গে-সঙ্গে প্রার্থনা কর বাতে ঈশ্বরেতে অনুরাগ হয়; যে স্ব জিনিস দৃদিনের জন্য — যেমন টাকা, মান, দেহের সুথ — ভাদের উপর যাতে ভালবাসা কমে যার, প্রার্থনা কর।"

ইহার পর যাহ। বাই। বাঁটল সে সমুদরেই অপর্প। অপর্প, গ্রীবাসের গৃহে জ্যোতির্মর দেহ মহাপ্রভুর অভিবেক — অপর্প মহাপ্রভুর বরদান — অপর্প, কখনও বা প্রভুর ভক্তিভাব, কখনও আবার জ্যাবান ভাব। অপর্প, সেই নন্দন আচার্বের গৃহে প্রানিত্যানন্দের ব্যাসপৃজ্য ও পৃজার অতে ব্যাসের কঠে মালাদান না করিয়া, ঈশ্বরজ্ঞানে প্রানিমাই-এর মন্তক বেড়িয়া উহা ছাপন — অপর্প, প্রাব্যাসের গৃহে প্রভুর মহাপ্রকাশ ও বিহরল অবৈতাচার্বের বর প্রার্থনা। ইহা ছাড়া আরও অনেক অপর্প ও অসাধারণ বিবর আছে স্বেগুলি আমাদের ন্যার ভক্তিহীন মানবের চক্ষে অলোকিক — এবং অলোকিক বিদারাই বিশ্বাসের অবোগ্য। কিন্তু বাহার বিশ্বাস আছে, তাহার সবই আছে। বিশ্বাস হারাইয়াছে বে, সে তাহার সবই হারাইয়াছে। একজনের পক্ষে বাহা ওর্কের বারা মীমাংসা করিয়া লইবার বিবর, অনেকের পক্ষেই তাহা বিশ্বাস করিয়া গ্রহণ করিবার বন্দত্ব — বিশ্বাসে বিচার নাই, বিচারের পথ সংগ্রাকুল এবং "সংগরান্ধা বিন্দায়িত"।

আমরা ভূলিরা বাই বে, এই মানুষের ভিতরই মানুষ-রতন আছেন এবং ভাঁহাকে প্রকাশিত করাই'

সাধনা বা তপস্যা। অবতারেরও দেহবৃদ্ধি আছে। শরীর ধারণ করিলেই মারা। "তবে অবতার ইচ্ছা ক'রে চোথে কাপড় বাঁধেন। যেমন ছেলেরা কানা-মাছি খেলে। মা ডাকলেই খেলা থামায়।…নর লীলার অবতারকে ঠিক মানুষের মত আচরণ করতে হয় — তাই চিনতে পারা কঠিন।

মানুষ হয়েছেন ত ঠিক মানুষ। সেই ক্ষুধা, তৃষা, রোগ, শোক কখনও বা ভয় — ঠিক মানুষর মত। অবতারাদি পর্যন্ত মারা আশ্রয় করে তবে লীলা করেন।" (১) কথাতেই বলে — বিশ্বাসে মিলার কৃষ্ণ, তর্কে বহুদ্র। দেব নরকে যে সর্বপ্রকারে নরই হইতে হয় ইহা বিস্মৃত হইলে চলিবে না। মনে রাখিতে হইবে যে, নিত্যসিদ্ধ অবতার পুরুষের আগমনই শুধু লোক শিক্ষার জন্য। শুধু মুখে নহে প্রাণে-প্রাণে "তত্ত্বত" এই কথাটি বৃথিতে হইবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাই বলিয়াছেন —

অবজানতি মাং মৃঢ়া মানুষীং তনুমাগ্রিতম্ । পরং ভাবমজানতো মম ভূত মহেশ্বরম্ ।। —গীতা ৯/১১

সর্বভূতের মহেশ্বর বর্প আমার পরমতত্ত্ব না বুঝিরা মৃঢ়েরা মনুষ্য-দেহধারী আমাকে অবজ্ঞা করে।

শ্রীঅর্রাবন্দ তাঁহার গাঁতার বলিয়াছেন — "জগতে যাহা কিছু আছে সবই ভগবানের প্রকাশ। তিনিই একমাত্র সং বস্তু এবং তাঁহার মৃতি বা অংশ ভিত্র আর কিছুরই অগ্নিম্ব নাই। তবে জগবানের প্রকাশেরও ক্রম আছে। জ্যবান নিতা, শৃদ্ধ, পরমন্ত্রন্ধ। সাধারণ জীবে ভগবানের অংশ মারার আবরণে আবদ্ধ রহিয়াছে, অজ্ঞানাদ্ধ জীব তাঁহার দেবম্ব উপলব্ধি করিতে পারে না। স্থানে-স্থানে ভগবানের বিশেষ শক্তির আবির্ভবি — সেগুলি বিভৃতি বলিয়া পরিচিত।

অবতারগণ কথনও ভন্ত, কথনও বা ভগবান স্বয়ং। নিমাইও ছিলেন তাহাই। যথন ভন্ত তথন তিনি সাধারণ মানব বিনয়ের অবতার — দীনের দান।

শ্রীব্যাসের গৃহে মহাপ্রকাশের দিনে নবধীপের বাজারে কলারখোলা বেচা শ্রীধর যথন প্রভুর অনুগ্রহ পাইলেন তথন পরমানন্দে কহিলেন — প্রভু আমি আর তোমার কাছে কি চাহিব ? যদি নিতান্তই বর দিবে তবে এই চাই —

> যে রাহ্মণ কাড়িলেক মোর খোলা পাত। সে রাহ্মণ হউ মোর জম্মে জম্মে নাথ।। যে রাহ্মণ মোর সঙ্গে করিল কোন্দল। মোর প্রভূ হউ তান্ চরণ যুগল।।

ভন্ত চিনি হইতে চাহেন না, চিনি থাইতে চাহেন — নতুবা একটিবার প্রাণ ভরিরা নাম লইলেই ত মুক্তি হন্তামলকথা হয়, কিন্তু শ্রীধর সে মুক্তির কাঙ্গাল নহেন — তিনি চাহেন কোটি কোটি বার জন্ম হউক তাহাতে দুঃখ নাই — কিন্তু সেই কোটি কোটি জন্মেই কেন প্রভুর চরণসেবা করিয়া ও তাহার নাম গান করিয়া তিনি আনন্দ সাগরে ভূবিয়া থাকিতে পারেন। শ্রীধরের মন ফেন তখন কাতর হইয়া বলিতেছিল, হে প্রভু — করণ বিপাকে গতাগত পুনঃ পুন।

কিন্তু তুমি আৰু এই বর দাও যেন — 'মতি রহু তুরা পরসঙ্গ'। জন্ম জন্মান্তরে হইনা কেন

মানুষ, হইনা কেন পণু, হইনা কেন পাথী — অথবা হইনা কেন কীট-পডক্স — এই মিনতি করি, 'যেন 'মতি রহু তুরা পরসক্ষ'।

ব্রহ্ম হরিদাস বর চাহিয়া বলিলেন — 'আমাকে দান কর প্রস্তু, আরও দান কর — তবে ও ডোমার কুপা পাইবার যোগ্য হইব ; এই বর দাও দয়ামর, কেন প্রতিদিন ভল্কের প্রসাদ পাই।' ভল্ক বে ভূগবান অপেকাও বড়, হরিদাসের প্রার্থনায় সেদিন ভাহাই সূচিত হইয়াছিল।

ধর্মগুরু নিমাই ছিলেন অভিশায় সঞ্জীব বীজ। তাঁহার দর্শনে, গ্রণণনি বা ইচ্ছামাটই লোকের হণরে ভারিবীজ অনুপ্রতিষ্ঠ হইতে লাগিল। তিনি নৃত্য করিতে লাগিলেন, তাঁহাকে দেখিবামাত অপরেও তাঁহকে ঘিরিয়া নাচিতে লাগিলেন, তিনি করতালি দিয়া গাহিতে লাগিলেন—হরি হররে নমঃ, হরি হররে নমঃ—যে সেই গান শুনিল, সেও গাহিতে লাগিল—হরি হররে নমঃ। নবৰীপ টলমল করিয়া উঠিল। বৈক্রব সাহিত্যে ইহারই নাম—নাম বিলানে। বা প্রেম বিলানে।। সেই দান শুধু মহাশব্দিধরের পক্ষেই সম্ভব, অনোর পক্ষে নহে। আমরা অনেকেইত কীর্তন শুনি—কিম্তু কয়জনের তাহাতে প্রাণ গলে। গলে না, তাহার কারণ এই যে, গায়কই নিজে গেলন না!

নাম-গানের স্লোভে যথন 'শান্তপুর ডুব্ডুবু, ন'দে ভেসে বার'--লোকে তথন আনন্দ পাইবার জন্য নৃত্য গতি করিল । প্রেমানন্দে মন্ত হইবার ফলে নৃত্য-গতি আরম্ভ করিল । সে গাঁতে শব্দের ঝণ্কার ছিল না, তাহার কোনও শব্দেই কোনও চমকপ্রদ চিন্তমুদ্ধকর ভাবের সমাবেশ ছিল না : সে ছিল একটি নমস্কার মান--হরি হররে নমঃ, কৃষ্ণার যাদবার নমঃ--শুধু এই পর্বস্ত । সে গানে সুর সংযোজনার বৈচিন্তাময় কোন কৌশল ছিল না । তবে সকল আনন্দের আনন্দ যিন, তিনি সেই গানে ও নৃত্যে আত্মপ্রকাশ করিতেন--শন্তিধর গুরু নিমাইরের শন্তি-সংক্রমণের গুণে । আনন্দময় তাই তথন গায়কের, নর্তকের, প্রোতার ও দর্শকের মনের মধ্যে আসিতেন । প্রাণে আসিতেন--দেহে দেহে আরিভূতি হইতেন । আনন্দময়ের আনন্দে ভিতর বাহির ভরপুর হইয়া উঠিত জাকে তাই নাচিতে আরম্ভ করিত, গাহিয়া উঠিত--আনন্দের আতিশয্যে ভাঙ্গিয়া পড়িত ; মৃচ্ছা বাইত--সমুদ্র তরক্র বেমন প্রবল উচ্ছাসে তটে আসিয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং শেষে নিজেকে সকল আবেগ হইতে নিঃশেষে রিভ করে সেইবুপ । যাহায়া ভন্ধ, তাহায়া এই অদৃওপুর্ব ভাব দেখিয়া তথন বিস্মরে বলিতে লাগিল-----কার ভাবে নদে এসে, কাঙ্গালবেশে, হরি হ'য়ে বল্ছ হরি।"

"আমরা চিরকালই হৈতবাদিভাবে সাধনভন্তন আরম্ভ করিয়া থাকি। তথন এই জ্ঞান থাকে বে, ঈশ্বর ও আমি সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু। প্রেম উভরের মধান্ত্রে আসিয়া উপন্থিত হয়। তথন মানুষ ভগবানের দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন। মানুষ—পিতা, মাতা, সথা নায়ক প্রভৃতি নানা সম্বদ্ধ লইয়া ভগবানের উপর আরোপ করে, আর যথনই সে তাহার উপাসা বস্তুর সহিত অভিনে হইয়া য়য়য়, তথনই চরমাবন্দ্র।। তথন 'আমিই' 'তুমি' ও 'তুমিই' 'আমি' হইয়া য়য়। তথন দেখা য়য়, তোমার উপাসনা করিলেই আমার উপাসনা, আর আমার উপাসনা করিলেই তোমার উপাসনা হইল। সেই অবস্থায় য়াইলেই, মানব যে অবস্থা হইতে তাহার জীবন যা উর্মিত আরম্ভ করিয়াছিল, তাহারই সর্বোচ্চ ব্যাখ্যা পাইয়া থাকে। মানুষ যেখান হইতে আরম্ভ করে, তাহার শেষও সেইখানে হইয়া থাকে। প্রথম হইতেই তাহার আত্মপ্রেম ছিল —িকস্তু আত্মাকে ক্ষুদ্র অহং বিলিয়া ভ্রম হওয়াতে প্রেমকেও শ্বার্থপরতা-দুন্ট করিয়াছিল। পরিগামে যথন আত্মা অনন্ত শ্বরুপ হইয়া গেল, তথনই পূর্ণ-আলোকের প্রকাশ হইল। যে ইশ্বরকে প্রথমে কোনও একটি স্থান বিশেষে অংশ্ভিত পূরুষ বিশেষ বিলায়া জ্ঞান ছিল, তিনি তথন ইশ্বর সামীপ্য লাভ করিতে থাকেন। পূর্বে তাহার যে সমুদ্র বৃথা বাসনা

ছিল, তিনি তখন সে সকলই পরিত্যাগ করিতে থাকেন। বাসনা দ্র হইলেই স্বার্থপরতা দ্র হয়, আর প্রেমের চরম লিখরে গিয়া তিনি দেখিতে পান,—প্রেম, প্রেমান্সদ ও প্রেমিক তিন একই বস্তু।" (১)

এই শিক্ষা দিবার জনাই নক্ষীপে শ্রীগোরাঙ্গের আধির্ভাব হইয়াছিল।

প্রায় দুইটি বংসর একমাত্র সঙ্গী শ্রীচৈতনা—কড়চা রচিরতা গোকিন্দ দাসকে সঙ্গে লইয়া মহাপ্রভূপদরকে সমগ্র দাক্ষিণাতোর তীর্থে তীর্থে প্রমণ করিলেন এবং প্রবন্ধ্যা সমাপ্ত হইলে নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিলেন (১৫১১ খ্রীস্টাব্দ)। দক্ষিণাপথের দুর্গম পার্বত্য বনভূমি তাহাকে বাধা দিতে পারিল না। হিংপ্র ব্যাঘ্রাদি তাহার সম্মুখে আসিল, কিন্তু হিংসা ত্যাগ করিয়া নতমন্তকে চলিরা গেল। বার্বণিতা লক্ষ্মীবার্টীও সভাবান্ট তাহাকে জয় করিতে আসিয়া নিজেরাই শ্রীচরণে বিক্রীত হইয়া গেল! নিমাই যেখানেই গোলেন, ঈশ্বরাবতার বলিরা প্রচারিত হইলেন। তাহার মন্দ্রে দস্যু সাধু হইল, অনৈতবাদী বৈতমত গ্রহণ করিলেন। অবতার-পুরুষের বাভাবিক ঐশ্বর্যসূলভ অসাধারণ শন্তি-সংক্রমণ-ক্ষমতার প্রভাবে গৌড্বঙ্গ হইতে নীলাচলের প্রথে বেমন শত শত লোক তাহার মুখে হরিনাম শূনিবামাত্র নাম-কীর্তন করিতে করিতে নৃত্য আরম্ভ করিয়া-ছিল, দাক্ষিণাত্যেও তাহাই ঘটিল। তিনি প্রচার করিলেন—

হরেনামৈব হরেনামেব হরেনামেব কেবলং। কালো নাম্ভোব নাম্ভোব নাম্ভোব গতিরনাছা।।

নাম-যজ্ঞের এই মহামন্ত অজপা-সাধন ('কেবলং'—নিরুতরং নাম জপ) পাইয়া এই যুগ ধন্য হইয়াছে, কৃতকৃতার্থ হইয়াছে। তাহারা শিখিরেছে—নামে ও নামীতে ভেদ নাই।

মহাপ্রভূর আবির্ভাবের পূর্ব হইডেই মান্তাজ অণ্ডলের লোক বৈষ্ণব-ধর্মমত গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। শ্রীমং রামানুজাচার্য কাণ্ডিপূর্ণ, যামুনাচার্য, মহাপূর্ণ প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণব-প্রভূগণ ভান্ত মন্দের প্রচার করিয়া মান্তাজ অণ্ডলকে হরিপরায়ন করিয়াছিলেন। সেই উর্বর ক্ষেত্রে রামানুজ স্বামী যথন ভান্তির বীজ উপ্ত করিলেন, তথন অতি সহজেই লোকের মনে অবৈতভাব থণ্ডিত হইয়া বৈতভাব স্থান পাইল—তাহারা হরি-চরণ লাভের জন্য ভান্তিপথের প্রথিক হইল। যথন লোকে দেখিতে পাইল যে, নবদ্বীপচন্দ্রই সেই ভান্তিখন প্রেমমৃতি, তথন তাহাকেই ভগবানের প্রেমাবতার বিলয়া গ্রহণ করিতে তাহারা বিধা বোধ করিল না।

দাক্ষিণাতা ইইতে পুরুষোক্তমে ফিরিলে পর গোড়বঙ্গের বহু ভক্ত নানা উপচার বহন করিয়া বারবার নিমাইয়ের চরণ-দর্শন করিতে আগমন করিতেন। তাহার অপ্রকট হইবার কাল পর্যন্ত এইর্পই হইত। এই সময়ে যে সকল লোক নীলাচলে শ্রীশ্রীজগায়াথ ও মহাপ্রভূকে দর্শন করিতে আসিতেন, কুলীনগ্রামবাসী সম্প্রান্ত শিবানন্দ সেন সেই সকল বার্টীদিগের বায় বহন করিতেন। (২)

ষাহা হউক, কিছুকাল পুরুষোন্তমে থাকিয়া নিমাই একবার গোড়ে আসিলেন (৩) এবং সনাতন ও রুপকে "আত্মসাং" করিয়া গোড় হইতে তাহার চির-কামনার স্থান প্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন। কি আকুলতাই যে ছিল সেই যাত্রায়, ভাষা তাহা প্রকাশ করিতে পারে না। প্রেমান্মন্ত মহাপ্রভু কানন-প্রান্তর অতিক্রম করিয়া। বৃন্দাবনে আসিলেন। খাান্ত্রাদির হুক্কার শুনিয়া সেবক বলভন্ত পদে পদে কন্পিত হইতে লাগিল, কিম্পু প্রভু রহিলেন একেবারে ভরশ্না—খাহাক্সানশ্না। তিনি যে তথন সর্বোক্তিয় দিয়া প্রীবৃন্দা-বনকেই আবাদন করিতেছিলেন—খাপদের গর্জন তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল না।

কুলাবনে উপস্থিত হইলে প্রভুর এইর্প ভাষান্তর ঘটিল যে, তাহার মনে হইতে লাগিল—কুলারনের প্রতি বৃক্ষ, প্রতি লতা, প্রতি পূণ্প তাহার কত সুপরিচিত—তাহার কত আত্মীর তাহারা। সম্মুখে যখন দেখিলেন 'পরিগতপরিসরা' সুনীল ষমুনা—তপন কিরণে হারকবং জালিতেছে, তখন তিনি আংগে জলমধাে কম্প প্রদান করিলেন। আর নদীপ্রাত হইতে উঠিতে চাহেন না। যখন উঠিলেন তখন তাহাকে কখনও হাস্যা, কখনও রোদন, কখনও হুচ্ছার করিতে এবং কখনও বা মৃষ্টিত হইতে দেখিয়া বলভদ্র কিংকর্তব্যবিষ্ট্ হইরা গেল! সে কি জানিত বে, এইর্প 'ভাব-সমাধিতে ভক্ত স্থিমভাবে দাঁড়াইতে পারেন না, মাতালের ন্যার ঢলিরা। পড়েন এবং সাধারণের দুর্বোধ্য অলোকিক ভাষায় কথা বলেন। লোকে তাহাকে বৃত্তিতে না পারিরা পাগল বলে। (তিনি) কখনও রোদন করেন, কখনও হাসেন, কখনও আনন্দিত হন, কখনও আলোকিক কথা বলেন, কখনও নৃত্য করেন, কখনও নামকার্তন করেন, কখনও ভাষানের পূণ্যান করিতে করিতে অগ্রুবিসর্জন করেন এবং কখনও বা স্থিরভাবে বিসরা থাকেন।'' ভি) —''ইহারই নাম প্রেমান্যাদ''।

দীপের আগে আগে বেমন তাহার দুর্গত চলে, মহাপ্রভূর আগে আগে তেমনি তাহার মন্ত্র দান্তির দুর্গতি চলিতে লাগিল। সেই দুর্গতির স্পর্শে বারাণসী একদিন উচ্চাসিত হইরা উঠিল। অন্তৈবাদী সম্মাসী প্রগাড় পণ্ডিত প্রকাশানন্দ সরশ্বতীকে অগ্রে করিয়া সেদিন বারাণসীতে একটি মহতী সভা বসিল।

প্রকাশানন্দ তথন জানিতেন না যে ঈশ্বর শুধু নিরাকার নহেন — তিনি সাকার এবং নিরাকার দুই-ই — তিনি সিকদানন্দ । ''সিকিদানন্দ যেন অনস্ত সাগর। ঠাণ্ডার গুণে সাগরের জল বরফ হ'রে ভাসে — নানা রূপ ধ'রে বরফের চাই সাগরের জলে ভাসে; তেমনি ভিছি হিম লেগে সাকিদানন্দ সাগরের সাকার মৃতি দর্শন হয়। ভল্কের জন্য সাকার। আনার জ্ঞানসূর্ধ উঠলে বরফ গলে আগেকার যেয়ন জল, তেমনি জল। অধঃউধর্ব পরিপূর্ণ। জলে জল। কোন কোন ভল্কের পক্ষে তিনি নিত্য সাকার! এমন জায়গা আছে বরফ গলে না — স্ফটিকের আকরে ধারণ করে।'' (৫)

এ সকল ভাব প্রকাশানন্দের হণরে ছিল না। জ্ঞানবাদীদের সেই ধর্মসভার দশ সহস্ত সম্যাসী উপস্থিত হইলেন। ভক্ত চন্দ্রশেখর, তপন মিশ্র, পরমানন্দ ও সনাতনকে সঙ্গে লইয়া মহাপ্রভূ যখন সেই সভায় আগিলেন, তখন তাঁহার জ্যোতির্ময় দেবকান্তি দেখিয়া সভাগৃহে গুজনধর্বনি উঠিল। সকলকে প্রণাম করিয়া প্রভূ সকলের পদপ্রকালন স্থানে যাইয়া আসন গ্রহণ করিয়ান। এই অদৃষ্টপূর্ব দীনতা সকলকে মুদ্ধ করিয়া দিল। পূর্ব বিশ্বেষভাব বিস্মৃত হইয়া প্রকাশানন্দ সসম্মানে প্রভূকে আনিয়া যথাযোগ্য আসন দান করিজেন।

আপনে প্রকাশানন্দ হাতেতে ধরির। । বসাইল সভামধ্যে সম্মান করির। । — চৈতনাচরিতামৃত

প্রভূকে আসন দান করিলে পর সেই নীরস কঠিন হিমালয়ের অন্তরে মৃদু কম্পন আরম্ভ হইল ! পর্বত তথন তাহা অনুভব করিতে পারিল না।

শূষ্ক জ্ঞানের সহিত তথন সরস ভব্নি ও প্রেমের বিচার আরম্ভ হইল। সে বিচারে জ্ঞান পরাঞ্জয় মানিল এবং প্রেম ও ভব্তির বিজয় ঘোষিত হইয়া গেল। জ্ঞান বার বার পর্বন্ত — ভব্তি অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া গৃহন্দের সংসারটাকেই ওলোট-পালোট করিয়া দের! প্রভূর বিজয়বার্তা অগ্নির ন্যায় বিশ্তৃত হইতেই বারাণসী তাঁহাকে লইরা আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল — মুক্তির প্রাণমদ মন্ত্র পাইলে ব্যামোহিত জীব যেমন পরিপূর্ণ আনন্দে নাচে, সেই রকম।

প্রকাশানন্দ প্রভূর সে নৃত্য দেখিলেন। দেখিলেন, — প্রভূর হেমদণ্ডের ন্যায় সৃবৃহৎ বাহুযুগ। কণে কণে উর্বোলত হইতেছে; মধুর হাস্যে কপোলদেশ যেন স্থালিত চন্দ্রকরে বিষদ্ধন্ধল হইয়ছে, প্রশান্ত নরনবয় প্রভাতের তারার মত ফুটিয়। উঠিয়ছে — তাহা হইতে নিয়ত ঝারতেছে অসংখ্য অসংখ্য মুক্তা ফল! কনককমলের কেশর অপেক্ষাও মনোহর সেই দেবকান্তি হইতে অমৃতের তরঙ্গ যেন নিঃসারিত হইয়। দশদিকে আনন্দ পরিবেশন করিতেছে — পুণ্য পরিবেশন করিতেছে — প্রম পরিবেশন করিতেছে — মাধুর্য পরিবেশন করিতেছে ! সেই মাধুর্য তথন সকলই হইয়। গিয়াছে মধুরং মধুরং। সেই মধুর রসে সিম্ভ হইয়। একখানি সুবর্গ প্রতিমা যেন মধুর হইতেও কোন অশরীরী মধুরকে বেড়িয়া নৃত্য করিতেছে। চরণন্পুরে তালে তালে ব্যক্তিয়া উঠিতেছে — মধুরং মধুরং — মধুরং মধুরং — মধুরং মধুরং !

বিকশ্পিত হিমালয় এইবার ভাঙ্গিয়। পড়িল। তাহার পাষাণকারায় যে অলকানন্দা এতদিন বন্দিনী ছিল তাহা সহসা উদ্মৃত্ত গোমুখীর বার দিয়া শতধারে উৎসারিত হইতে লাগিল। দণ্ডীদিগের সামী প্রকাশানন্দ তাহার দণ্ড কমণ্ডলু দূরে নিক্ষেপ করিয়া যুক্তকরে বলিয়া উঠিলেন —

"वत्म ७१ प्रविष्ठ्णार्यानयञ्जवमाविन्वेदेठजनाठस्यम् ।" — अकामानन्म ।

বঁধু কি আর বলিব আমি। জনমে জনমে জীবনে মরণে প্রাণনাথ হৈ-ও তুমি।। —চণ্ডীদাস।

ভারতবিজ্ঞারে মেটুকু অবশিষ্ট ছিল তাহা হইয়া গেল। বিজিত ভারত সেইক্ষণে বাঙ্গলার চরণে প্রণতি জানাইল।

ইহার পর অন্টাদশবর্ষ নীলাচলে বাস করিয়া মহাপ্রভু একদিন বাথায় বর্ষণ-সিস্ত, হতাশায় মেঘলিপ্ত আষাঢ় মাসে অপ্রকট হইলেন।

<sup>(</sup>১) ভবিরহসা-বামী বিবেকানন্দ

<sup>(</sup>২) গোড়ের ইতিহাস—রজনীকাস্ত চক্রবর্তী

<sup>(</sup>७) ठेउनाञ्चागवठ--वृन्मावनमात्र

<sup>(</sup>৪) ভালবাসা ও ভগবং প্রেম—শ্রীমং বামী অভেদানন্দ মহারাজ

<sup>(</sup>৫) প্রীপ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত--গ্রীম

## हिएबाम्परवत बाब ७ याव

### ্ ডক্টর স্থময় মুখোপাধাায়

মহাপ্রভূর 'চৈতনদেব' নাম এসেছে তার সম্যাস আশ্রমের নাম 'শ্রীকৃষ্ণচৈতনা' থেকে। কেউ কেউ ইদানীং তাঁকে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতনা ভারতী' থলে অভিহিত করছেন, যেহেতু তাঁর গুরুর নাম 'কেশব ভারতী'।

এ নাম নিয়ে কোন গণ্ডগোল নেই। তাঁর পূর্বাশ্রমের পোশাকী নাম 'বিশ্বন্ধর' নিয়েও তেমন কোন গোলবোগ নেই। এই নামের ইতিহাস সম্বন্ধে বৃন্দাবনদাস লিখেছেন বে, চৈতন্যদেবের জন্মের আগে দেশে দুভিক্ষ হরেছিল। তাঁর জন্মের পর দেশে বৃণ্টি পড়ে, শস্য ফলে—ভাই বিজ্ঞাজনেরা ভার নাম 'বিশ্বন্ধর' রাখতে বলেন,

বোলেন বিদ্বান সব করিয়া বিচার ।

এক নাম যোগ্য হয় রাখিতে ইহার ।

এ শিশু জন্মিলে মাত্র সর্ব দেশে দেশে ।

দুর্ভিক্ষ ঘুচিল বৃন্ধি পাইল কৃষকে ।।

জগং হইল সুস্থ ইহান জনমে ।

পূর্বে যেন পৃথিবী ধরিসা নারায়ণে ।।

অতএব ইহান শ্রীবিশ্বন্ধর নাম । (১৮, ডা, আদি ৩)

আপাতদৃষ্টিতে এই ব্যাখ্যা সরল ও গ্রহণযোগা বলে মনে হয়। কিন্তু চৈতনাদেবের জন্ম হ্রেছিল ফাল্যুন মাসের দোল পৃষ্ণিমার দিনে ( ১৮ই ফেরুয়ারী, ১৪৮৬ খ্রীঃ )। আর জন্মের ঠিক কৃড়ি দিন পর তাঁর নাম 'বিশ্বস্থর' রাখা হয় (এ কথা জরানন্দ লিখেছেন)। তা'হলে ১৪৮৬ খ্রীঃ-র ৯ই মার্চ তারিখে তাঁর এই নাম হয়। ফেরুয়ারী মার্চ মাসে এ দেশে প্রচুর বৃষ্টি পড়া এবং তাইতে দেশের শস্যশ্যামলা হওয়া প্রায় অবিশ্বাস্য ঘটনা। সেইজন্যে, চৈতনাদেবের এই নামকরণের যে ব্যাখ্যা বৃন্দাবনদাস দিয়েছেন, তার মধ্যে কতথানি সত্য আছে, তা বলা কঠিন। আমাদের সহজ বৃদ্ধিতে মনে হয়—চৈতনাদেবের অগ্রজ বিশ্বস্থপের নামের সঙ্গে মিলিয়ে তাঁর 'বিশ্বস্থর' নাম রাখা হয়েছিল।

এখন তাঁর ডাক নাম 'নিমাঞি' ( আর্থানক রূপ নিমাই ) সম্বন্ধে আলোচনা করা বাক । এই নামটির অর্থ আমাদের অস্তাত। প্রায় সকলেই মনে করেন 'নিম' থেকে 'নিমাঞি' হরেছে। কিস্তু 'নিম' নামক উন্ডিদের সঙ্গে চৈতন্যদেবের সম্পর্ক কি ? এ প্রশ্নের উত্তর সাধারণ লোক এক ভাবে দের, পণ্ডিতেরা আর এক ভাবে। সাধারণ লোকরা বলে যে চৈতন্যদেবের নিম গাছের তলার জন্ম হরেছিল বলে এরকম নাম হয়। ছোট বেলায় একটি গান ( শচীদেবীর উদ্ধি ) শুনেছিলাম,

ষধন জাম্মাল নিমাই নিমতরুতলে । হয়ে কেন না মরিলি না করিতাম কোলে ।।

কিন্তু নিমগাছের নীচে চৈতন্যদেবের জন্ম হওরার কথাটা একেবারে আযাঢ়ে কণ্ণনা। কোন চরিত-গ্রন্থে এর বিন্দুমান্তও উল্লেখ নেই — জরানন্দের চৈতনামঙ্গলে পরিন্দারভাবে লেখা আছে বে তাঁর "সৃতিকার্মান্দরে" অর্থাৎ আঁতুড় খরে জন্ম হরেছিল। পণ্ডিতের। বলেন চৈতনাদেবের 'নিমাঞি' নাম রাখা এক ধরনের তুক ; এর তাংপর্ব এই বে, বমকে জানাবো এ ছেলে নিমের মত তেতো — এর দিকে সে বেন নজর না দের ; জগমাধ মিশ্র এবং দাচীদেবীর অনেকগুলি সন্তান শৈশবে মারা বাওরার ফলেই এই জাতীর নাম রাখা হরেছিল।

এই মতটির বিরুদ্ধে একটি প্রবল যুদ্ধি দেখানো যায়। পঞ্চদশ-বোড়শ শতাব্দীতে উল্ভিন 'নিম'কে 'নিম' বলা হত না, বলা হত 'নিন্ব'। কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন ( চৈ, চ, মধা, ৮ )

> অরসম্ভ কাক চুবে জ্ঞান নিশ্বফলে। রসজ্ঞ কোকিল খার প্রেমায়মুকুলে।।

এর আরও উদাহরণ দেওর। যার। কেন চৈতনদেবের 'নিমাঞি' নাম হয়েছিল, সে সম্বন্ধে বৃন্দাবনদাস লিখেছেন, যে — "পতিরভা"রা এই নাম রাখতে বলেন ঃ

> ইহান অনেক জ্বেন্ট কন্যা-পূত্র নাই। শেষ যে জন্ময়ে তাঁর নাম সে নিমাই।। ( চৈ, ভা, আদি, ৩ )

'চৈতনাচরিতামৃতে' এ সম্বন্ধে লেখা হয়েছে,

ডাকিনী শাখিনী হৈতে শঞ্চা উপজিল চিতে ডরে নাম থুইল নিমাই। ( চৈ, চ, আদি, ১৩ )

किन्छू 'निमािक' मरस्य अर्थ कि, वृन्मावनमाम वा कृष्ममाम कविदान वर्रमन नि ।

এমন অবশ্য হতে পারে যে নিমাঞি' একটি তুক-নামই এবং তা 'নিম' থেকেই এসেছে। কিন্তু 'নিম' মানে এখানে 'নিন্থ' নয়। 'নিম' শব্দ তখন বাংলার ব্যবহৃত হত 'অর্ধেক' অর্থে; এখনও 'নিমরাজী', 'নিমাসরাই' প্রভৃতি শব্দের মধ্যে তার ক্ষৃতি রয়েছে। এই 'নিম' বা 'নিমা' ফার্সী শব্দ ভাণ্ডার থেকে গৃহীত ফার্মের 'নিম' মানে অর্ধেক)। পতিরতারা সম্ভবত চৈতনাদেবের 'নিম' বা 'নিমা' নাম রেখেছিলেন, তার সঙ্গে আদরের অনুরোধে 'ঞি' যুক্ত হয়েছে, এটি তখনকার দিনে নামের সঙ্গে প্রায়ই যুক্ত হত, যেমন 'রামাঞি'। চৈতনাদেবের এই নাম রাখার তাৎপর্য হয়ত এই,—যম, ডাকিনী, শাখিনী প্রভৃতিকে বলা হচ্ছে এ ছেলে অর্ধেক, পুরো নয়; একে নিয়ে তোমার কোন লাভ হবে না।

'নিমাঞি' সাধারণ ডাক নাম হওয়াও অসম্ভব নর । সংখ্যা দিরে নাম রাখার রেওয়াজ আমাদের দেশে আগে ছিল—এককড়ি, দুর্কাড়, তিনকড়ি প্রভৃতি নাম থেকে তার দৃণ্টান্ত মেলে । সেইভাবেই হয়ত চৈতন্যদেকের ডাক নাম রাখা হরেছিল 'নিম' বা 'নিমা' অর্থাৎ অর্থেক।

এখন, চৈতন্যদেবের ধাম সম্বন্ধে আলোচনা করা বাক । অনেকেই মনে করেন, চৈতন্যদেবের আদি দেশ ছিল উড়িব্যার কান্তপুরে । কিন্তু এই ধারণা প্রমান্থক । চৈতন্যদেবের জীবনের শেবার্ধ উড়িব্যাতেই অতিবাহিত হরেছিল । উড়িরা ভাষার তাঁর করেকটি জীবনীগ্রন্থও রচিত হরেছিল—কোথাও এ কথা লেখা নেই বে চৈতন্যদেবের আদি দেশ উড়িব্যার ছিল । আসলে, বারা চৈতন্যদেবকে 'উড়িরা' বানাচ্ছেন, তাঁদের একমান্ত সম্বল ক্ষরানন্দের চৈতন্যমঙ্গল । কিন্তু ক্ষরানন্দও লেখেননি বে চেতন্যদেবের আদি বাড়ি উড়িব্যার ছিল । ক্ষয়ানন্দ লিখেছেন.

তৈতন্য গোসাঞির পূর্ব পূর্ব আছিল জাঞ্চপুরে। প্রাইট্ট দেশেরে পালাইরা গোলা রাজা প্রমরের ডরে।।

(জন্নানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, উৎকলথণ্ড, ১ম আঃ) এর অর্থ—চৈতনাদেবের জনক পূর্ব পূর্ব (কিছু সমরের জন্য) জাজপুরে ছিলেন, কিন্তু রাজ। ভ্রমরের (প্রকৃত নাম কপিলেন্দ্র দেব, রাজস্বলাল ১৪০৪-৬৭ খ্রীঃ) ভরের পিতৃভূমি শ্রীহট্টে পালিয়ে বান (সম্ভবত তিনি কপিলেন্দ্র দেবের অসম্ভোব উদ্রেক করেছিলেন)।

চৈতনাদেবের আদি দেশ যে প্রতিটেই ছিল ( উড়িব্যায় নুয় ), তার স্থপকে করেকটি প্রমাণ দিচ্ছি,

(ক) জয়ানন্দের চৈতনামঙ্গলে ( এসিয়াটিক সোসাইটি সং, নদীয়াথণ্ড, ১ম অঃ ) লেখা আছে,

ে শ্রীহট্টের ) জয়পুরে বত বত রাজ্মণের ধর ।
দিবামাঁত মহাবিদ্যা মহা ধনেশ্বর ।।
রবির মহাকুল মহাবংল প্রসৃত ।
দিশিকজরী নিজ দর্শন ব্যাখ্যা চতুম্মুখ ।।
তেন বংশে জগারাথ মিশ্রের উৎপরি ।

অর্থাৎ, জয়পুরে রবি বলে একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন, তরিই বংশে জগলাথ মিশ্র জন্মগ্রহণ করেন।

কিন্তু এই 'র্রাব' জগনাথ মিশ্রের পিতা বা পিতামহ হতে পারেন না, কারণ জনানন্দ তার বইরের সম্মাসথণ্ডে (৫ম অঃ) লিখেছেন যে জনানন্দর পিতা, পিতামহ ও প্রশিতান্মহের নাম যথান্তমে জনার্দন, ধনজার ও রামকৃষ্ণ দিশ্বিজয়ী, রামকৃষ্ণ দিশ্বিজয়ীর পিতা ও পিতামহের নাম যথান্তমে বিরুপাক্ষ ও ক্ষীরচন্দ্র । ক্ষীরচন্দ্র জগান্নাথের উধর্ব তন ক্ষঠ পুরুব । র্রাব তারও আগোকার লোক ; তার সময় ১০০০ খ্রীঃ-র পরবর্তা নয় । সূতরাং কপিলেন্দ্র দেব ব। রাজা দ্রমরের তরে জগান্নাথের কোন পূর্বপূর্ব যদি দেশত্যাগ করে থাকেন, তিনি রবি হতে পারেন না, যেহেতু কপিলেন্দ্র দেব পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজত্ব করতেন । কিন্তু জয়ানন্দ পরিক্রারভাবে লিখেছেন যে অন্তত রবির সময় থেকে জগান্নাথের বংশ শ্রীহট্টের জয়পুরের অধিবাসী ছিলেন ।

- (খ) সে সময়ে এক দেশের রাশ্বলের সঙ্গে অন্য দেশের রাশ্বলের বৈবাহিক সম্পর্ক শুণিও হত না। চৈতন্যদেবের মাতামহ নীলাশ্বর চরুবর্তীর আদি বাড়ি ছিল শ্রীহট্টে। স্পালাথের পূর্বপূর্ব যদি ১৪০৪-৬৭ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে উড়িবা। থেকে শ্রীহট্টে আসতেন, তাহলে এরকম একটি "বিদেশী" বংশের ছেলের সঙ্গে নীলাশ্বর কথনই তার মেরে শচীর বিবাহ দিতেন না।
- গো) মুরারী গুণ্ডের 'প্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরিতামৃত্য্'-এ লেখা আছে যে, চৈতন্যদেব পাশ্চান্তা বৈদিক প্রেণীর রাহ্মণ ছিলেন ; উড়িব্যার রাহ্মণদের মধ্যে এই নামের কোন প্রেণীর অন্তিম্ব নেই। স্বর্মানন্দ লিখেছেন ( উৎকলখণ্ড, ১ম আঃ ) যে চৈতন্যদেব জান্ধপুরে কমললোচন নামে একজন প্রথানের লোকের দেখা পেরেছিলেন। এ ব্যাপার খুবই সম্বব, কারণ চৈতন্যদেবের যে পূর্বপুরুষ

জাজপুর থেকে শ্রীহট্টে ফিরে গিরেছিলেন, তাঁর কোন ছেলে বা ভারের জাজপুরে থেকে যাওর।
---এবং কমললোচনের তারই বংশধর হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, জাজপুরের সঙ্গে চৈতন্যদেবের বংশের সম্পর্কের কথা জয়ানন্দ ভিন্ন আর কোন চরিতকার লেখেননি। সূতরাং এমনও হতে পারে যে, চৈতন্যদেবের কোন পূর্বপুরুষই কথনও জাজপুরে বাস করেননি।

যা হোক, চৈতনাদেবের আদি দেশ শ্রীহট্টে ছিল বলে প্রমানিত হল। জয়ানন্দ বারবার লিখেছেন যে শ্রীহট্টের জয়পুর গ্রাম ছিল চৈতনাদেবের বংলের নিবাসভূমি। কিন্তু শ্রীহট্টের লোকরা বলেন চৈতনাদেবের গিতৃভূমি ছিল ঢাকা-দক্ষিণ নামে একটি গ্রামে (Assam District Gazetteer, Sylhet, Chap-III, p. 87)। জয়পুর বলে কোন গ্রাম এখন শ্রীহট্টে নেই। কিন্তু এমন হতে পারে যে, ঢাকা-দক্ষিণের প্রাচীন নামই ছিল জয়পুর। "ঢাকা-দক্ষিণ" নামটি আধুনিক ধরণের।

এখন, চৈতন্যদেবের জন্মস্থান নবৰীপ সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করতে হয়। নবৰীপ খুব পুরোনো শহর। এখনকার নবৰীপ গঙ্গার (ভাগীরখী) পদ্চিম তীরে অবস্থিত। কিন্তু চৈতন্যদেবের আমলে নবৰীপ যে গঙ্গার পূর্ব তীরে অবস্থিত ছিল, তার অনেক প্রমাণ আছে; নবৰীপ থেকে কাটোয়ায় আসবার সময় চৈতন্যদেব গঙ্গা পার হয়েছিলেন। বর্তমানে গঙ্গার পূর্ব তীরে অবস্থিত "মায়াপুর"-কে অনেকে চৈতন্যদেবের জন্মভূমি বলে নির্দেশ করছেন; এখানে মন্দিরও হাল আমলে স্থাপিত হয়েছে। অন্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে রচিত 'ভিন্তরমাকর'। নরহরি চক্রবর্তী ) বইয়ে লেখা আছে যে নবৰীপের 'মায়াপুর' নামক পদ্মীতে চৈতন্যদেবের বাড়ি ছিল। কিন্তু ঐ মায়াপুর যে এখনকার ''মায়াপুর'', তার কোন প্রমাণ নেই; এখনকার ''মায়াপুর'' বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে সরকারী কাগজপতে ''মিঞাপুর'' বলে উল্লিখিত হয়েছে: সম্ভবত এটিই এর আসল নাম, কারণ এখানে অনেক মুসলমানের বাস ছিল। পক্ষান্তরে, বৈষ্ণব তীর্থ হিসাবে বর্তমান নবৰীপের প্রাসিদ্ধি বরাবর আছে। যদি বলা যায়, চৈতন্যদেবের বাড়ি এখানে ছিল না, মিঞাপুরে ছিল — তাহলে প্রশ্ন উঠবে, মাঝখানের কয়েক শো বছর এই স্থান বিস্মৃত ও অবহেলিত হয়ে পড়েছিল কেন? চৈতন্যদেবের অসংখ্য ভন্ত ছিলেন ও আছেন; তারা চিরকাল নবন্ধীপেই তীর্থ করতে আসেন, চৈতন্যদেবের আমল থেকে আজ পর্যন্ত নবন্ধীপে প্রতাহই ভন্তদের আগমন হয়ে আসছে। এই স্থান চিতন্যদেবের জন্মভূমি না হলে এমনটি হত কি ?

আর একটি বিষয় ভেবে দেখতে হবে। চৈতন্যদেবের আমলে নবদ্বীপ ছিল বাংলার শ্রেণ্ঠ বিদ্যা-কেন্দ্র ; এখানে অসংখ্য টোল ছিল। অড্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতেও নবদ্বীপের এই গৌরব ছিল, কিন্তু তখন নবদ্বীপ গঙ্গার পশ্চিম তীরেই অবন্ধিত ছিল — তার অনেক প্রমাণ আছে। যদি বলা যায়, মিঞাপুর বা মায়াপুরে চৈতন্যদেবের বাড়ি ছিল, তা হলে প্রশ্ন উঠবে সেখানে কোন টোল ছিলনা কেন? কোন রহসাময় কারনে মাঝখানের কোন একসময়ে বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র সেখান থেকে বর্তমান নবদ্বীপে স্থানান্তরিত হয়েছিল এরকম অনুমান আজগুনি কলপনার পর্যায়ে পড়বে। বর্তমান নবদ্বীপে পোড়ামাতলা বলে বে স্থানটি আছে, তা খুবই পুরোনো এবং এই পোড়ামাতলার আশপাশেই টোলগুলি অবন্ধিত ছিল।

অতএব এটা মনে করাই যুব্তিযুদ্ধ যে বর্তমান নবদ্বীপেই চৈতন্যদেবের জম্ম হরেছিল। সম্ভবত বর্তমান নবদ্বীপের পশ্চিমের কোন খাত দিয়েই তথন গঙ্গা বইত, পরে কোন এক সমরে তা গতিপথ পরিবর্তন করে নবদ্বীপের পূর্বদিকের খাত দিয়ে প্রবাহিত হতে থাকে।

## বৈষ্ণৰ সাহিচ্যে গৌর-গৌরৰ

#### জনাৰ্দন চক্ৰবভী

প্রাকৃষ্ণটেতন্য বৈষ্ণবের প্রাণবিমোহন প্রেমাপ্র বিধোত মৃতিটি জগতে প্রকটিত করেন। তৃণ হইতে সুনীচ, তরু হইতে সহিষ্ণু, অমানী মানদ মানুষকে বিশ্ববাসী প্রতাক্ষ করল। বৈশ্বব এর আগেও ছিলেন, চিরদিনই আছেন। 'তদু বিষ্ণোঃ পরমং পদমু' বে সুরির প্রত্যক্ষের বিষয় তিনি কর্তদিনকার, কে বলবে ? বৈষ্ণবের হদরগৃহ। হতে মধু-মন্ত্রের উৎসার। তাই তার অনুভবে 'চিরদিনে মাধব মন্দিরে মোর'। তার দর্শনে স্পর্শে দ্রাণে 'মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভোর্মধুরং মধুরং বদনং মধুর্ম। মধুগদ্ধি মধুস্মিত্মেতদহো। তার শ্রবণে কীর্তনে সমরণে সেবায়, 'মধুরং মধুরং মধুরং মধুরং মধুরং। তিনি নিরন্তর প্রবণ করেন, নামসমেতং কৃতসংখ্কতং বাদয়তে মৃদু বেণমু'। বৈক্ষবের চেতনাকে তিনি বিশ্বচেতনায় উদ্দীপিত করে ওার সন্তাকে পরম নিবৃত্তির সঙ্গে যুম্ভ করে দিয়েছিলেন কৃষ্ণপ্রেমিক শ্রীকৃষ্ণচৈতনা। 'কৃষি ভ্রাচকঃ শব্দোণ্ড নিব্তিবাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরং রক্ষা কৃষ্ণ ইতাভিধীয়তে' তাই অনতিপুরবতী কালের এই প্রেমদানরত ঐতিহাসিক দেবমানবকে বুঝতে চেয়েছিলেন লক্ষকোটি বৃদ্ধিজীবী ও সরলবিদ্বাসী নরনারী বিশ্বস্তর ভাগবত মহাবদান্যতার আলোকে। এ'দের মধ্যে ছিলেন গৃহী ও সম্র্যাসী, নৈয়ায়িক ও বেদান্তী, স্মার্ড ও মীমাংসক, যোগী ও তন্ত্রাচারী, কিন্তন ও অকিন্তন, পাপী ও পুণ্যাস্থা। তাঁদের এই উপলব্ধি হরিপদ-দ্রবা হিপথ্যার মতো সাহিত্যিক, সাঙ্গীতিক ও আধ্যাত্মিক, এই তিনটি ধারায় বয়ে এসেছিল পদাবলী সাহিত্যে, কীর্তন-গানে ও গোশ্বামি-শান্তে। ঐতিহাসিক চেতনায় বিধত মনস্বামহিমাশ্রয়ী গোর-গোরব তথ্যে ও তত্তে সসমন্ধ হয়ে সংস্কৃতে এবং বাংলায় এক বিশাল চরিত-সাহিত্যেরও স্থিতি কর্বেছিল।

বৈষ্ণব পরতত্ত্বর ঐতিহাসিক অনুসন্ধান আমাদের মতো অসমাগৃদেশীর পক্ষে পরিপ্রদানির্ভর বিদ্যাবিলাস (Scolasticism) মার। বলপাক্ষর, গৃঢ়ার্থক, হদরের গ্নন্থিভেদক শ্রুতি প্ররণাতীত কাল থেকে বৈষ্ণব ও তার উপাসোর সম্পর্কে সাক্ষ্য বহন করে আসছে। 'অম্তি ভাতি প্রিরং রক্ষা'। অন্তি, তিনি আছেন। ভাতি, তিনি শোভমান, সুন্দর। প্রিয়য়, তিনি ভালবাসার বস্তু। তিনি শুধু তত্ত্ব নন, সাধ্য ও ভঙ্গনীয়। শ্রুতিপ্রদান উপনিষৎ, স্মৃতিপ্রস্থান গীতা, ন্যায়প্রস্থান রক্ষস্বান্ধক বেদান্ত। তিন প্রস্থানেই এই শ্রুতির বিস্তার। 'তদেতৎ প্রেয়ঃ পুরাং প্রেয়ো বিত্তাং প্রেয়াহনাস্মাৎ সর্বস্থানং'। পুত্র হতে প্রিয়তর, আর সব-কিছ্ হতে প্রিয়তর, অর্থাৎ প্রিয়তম। গোলামি-ব্যাখ্যাত চতুর্থ রসপ্রস্থান মহাপ্রভুর অনুভবেরই রসবিতান। আমাদের ধারণায়, শান্ত দাস্য সথ্য বাংসল্য মধুরের পঞ্চলোবে এই অনুভবের ক্রমোন্যাচন, ভঙ্গনরত ভক্ত-মানসিকতার স্তর্রবিন্যাস, শিক্ষাণ্টকের ভাষায় সর্বান্থ-বপন।

'শ্রীর্পসনাতন ভট্ট রব্নাথ। শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রব্নাথ। এ ছয় গোসাই, য়য় রামানন্দ, সর্প দামোদর, ম্রারি গুপ্ত, কবি-কর্ণপ্র, প্রবোধানন্দ সরস্তী, বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, বিশ্বনাথ চক্তবর্তী, বলদেব বিদ্যাভ্যব-প্রমুথ বৈষ্ণব মনীষীর প্রজ্ঞাদীপিত শাস্চচর্চায় এবং দৈন্যবিনয়-মণ্ডিত প্রেমপ্রতায়-রিদ্ধ জীবনচর্বায়, নরহায় চক্রশেথর বাসুদেব শিবানন্দ লোচন বলরাম গোবিন্দদাস জ্ঞানদাস নরোত্তম ঘনশাম রাধামোহন বৈষ্ণবদাসের প্রাণদ্রাবী পদাবলীর উৎসারে ও আখাদনে, নবছীপ নীলাচল ও বৃন্দাবনের ঐতিহ্য সমন্বরে এক অভিনব আধ্যান্মিক সাম্রাজ্য গঠিত হয়েছিল। এই বিশেষ ধর্মসাধনা, ভঙ্গনপন্ধতি ও সাহিত্য-সংস্কৃতি গৌড়ীয় আখ্যা বহন করেও গৌড়-বঙ্গের প্রান্তসীমা অতিক্রম করে মিথিলা-মিণপুর আসাম-উৎকল মথুয়া-কৃদাবন বারাণসী-প্রয়াগ গুরুরাত-রাজস্থানের এক বিশাল ভঙ্গগোষ্ঠীয় মর্মমূলে দৃঢ়প্রোথিত হয়েছিল।

মহাপ্রভুর (খ্রীঃ ১৪৮৬- -১৫৩৩) পূর্বে 'শ্রী-মাধ্ব-বুদ্র-সনকাঃ চারটি বৈষ্ণব সম্প্রদায় দক্ষিণে শুভন্ন ভান্তদর্শন গড়োছলেন। রামানুজ, মাধ্ব আনন্দতীর্থ, নিম্বার্ক-প্রমুথ আচার্যের প্রবর্তনায় বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায় ও দর্শন গড়ে উঠেছিল। ভান্তভজনে সুপ্রাচীন আড়বাড়দিগের সাধনভজন ও নৃত্যকীর্তনের ধারা দাক্ষিণাতো সচিরকাল বহুমান ছিল। শঠকোপ যামুনাচার্য প্রমুখ আড়বার-ভল্কের তামিল ও সংস্কৃত সাহিত্যে দান ভব্তিজগতের অমূল্য সম্পদ। বোধ হয় এই জনোই মহাপ্রভু সম্যোস গ্রহণের অব্যবহিত পরে নীলাচলে নীলাদ্রি-নাথ দর্শন করে দাক্ষিণাতোর দিকে ছুটেছিলেন। সেখান থেকে তিনি বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের কৃষ্ণকর্ণামূত এবং ব্রহ্মদর্ংহতার কিয়দংশ সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছিলেন। পণ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে ভাগবত-মাহম্মে ভবিদেবীর সহিত নারদের সাক্ষাংকার বর্ণিত হয়েছে। ভবিদেবী বলৈছেন, 'উৎপলা দ্রানিড়ে সাহং বৃদ্ধিং কর্ণাটকে গতা। কচিং, কচিন্ মহারাণ্টে গুর্জরে জীর্ণতাং নীতা।' পূর্বে। ও চারটি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আগেও একায়ন, সাহত, ভাগবত, পাঞ্চরাত্র, চতুঃসন প্রভৃতি বৈষ্ণব সম্প্রদায় এবং তংসংশ্লিক্ট কিছু কিছু সাহিত্যের কথা জানা যায়। এ'দের সকলেরই উপাস্য অন্বয় পরতত্ত্ব, 'পরাণার্ক' ভাগবত যাকে ব্যক্ত করেছেন, 'বদন্তি তং তত্ত্বিদন্তত্বং যঞ্জানমধ্যম। ব্রক্ষোতি প্রমার্থেতি ভগবানিতি শব্দাতে ।।' কারো উপাস্য লক্ষ্মীনারায়ণ, কারো বা গোপাল-কৃষ্ণ, কারো ভঙ্গনীয় বাসুদেন, কারো বা রাধারুক। এখানে স্মরণ করবার বিষয় কেদারবদরী হতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত আসমুদ্র হিমাচল ভারতে যিনি অধ্বৈত-বেদান্ত দৃঢ়প্রতিণ্ঠিত করেন, জ্ঞানসাধনায় হিমালয়ের মতো তুঙ্গশির সেই আচার্য শৎকরও আপন মনে গুনু গুনু করে 'ভঙ্গ গোবিন্দম্' সূরের আলাপ করতেন। বাংলার বিদদ্ধ ভক্তের নাম থেমন রাধার্গোবিন্দ, দক্ষিণের মনীষী দার্শনিকও তেমন রাধাকৃষ্ণন নাম সগৌরবে বহন করেন। আচার্য শংকরের সুপ্রসিদ্ধ 'ষট্পদীস্তোতে' পাওয়। যায় 'সত্যপি ভেদাপগমে ত্বাম্মি নাথ ন মামকীনম্বয় । সামুদ্রে হি তরঙ্গঃ ক্রচন সমুদ্রো ন তরঙ্গঃ। - হে নাথ, তোমাতে-আমাতে ভেদ দুর হলেও আমি তোমারই, তুমি আমারই নও। তরঙ্গ সমূদ্রের, কিন্তু সমূদ্র তরঙ্গেরই নয়। বাংলার বেদান্তি-চূড়ামণি 'অহৈতর্সিদ্ধি'-কার মধুসুদন সরন্থতী তার ভক্তি বিগলিত চিত্তের শত-উৎসারিত ছন্দোবাণীতে ভজনীয় বৃহত্তক এভাবে বাস্ত করেছেন, 'বংশী বিভূষিতকরাণ নবনীরদাভাৎ পীতাম্বরাদ্ অরুণবিম্বাধরোণ্ঠাৎ। পূর্ণেন্দু সুন্দরমুখাদ অর্থিন্দ-নেত্রাৎ কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বং ন জানে।।' বিদদ্ধ ভাগবত ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী তার 'উপনিষদে শ্রীকৃষ্ণ' —গ্রন্থে এর রুমাল পদ্যানুবাদ দিয়েছেন। 'বংশীকর পীতাম্বর বারিদ্বরণ, বিম্বাধর মনোহর নিলননয়ান। চন্দ্রমুখ চিতসুখ গোপীচিতচোর, কৃষ্ণ হতে পরতত্ত জ্ঞান নহে মোর। অবৈত্যসিদ্ধি ও ভক্তিভদ্রনের ভক্তদন বাঞ্চিত সমধ্যসাধন করে সরশ্বতীপাদ বলেছেন, 'তসৈয়বাহং মহৈবাসৌ স দ্বোহমতি বিধা। ভগবচ্ছরণং তস্যাং সাধনাভ্যাস-পাকতঃ। —আমি তার, তিনি আমার, তিনিই আমি, এই তিন ভাবে ভগবানে শরণ নেওয়। যায়। সাধনাভ্যাসের ক্রমপরিণতির এ-গুলি স্তরভেদ। পূজনীয় বৈষ্ণবাচার্য ডঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরঃ মহাশয় বলেন, 'আমি তাঁহার, তিনি আমার, িনিই আমি, এই তত্ত্ব মথুরা দ্বারকা ও বৃন্দাবনের সাধনরহস্য, সাধারণী সমজ্ঞসা এবং সমর্থার সাধনসংকেত।'

গোড়ীয় বৈষ্ণব এই সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন তাঁর উপাস্য গোড়-কৃষ্ণ 'অন্ত:কৃষ্ণ বহিগোর' অনুভব। 'য়দবৈতং রক্ষোপনিষদি তদপাস্য তন্তা য আত্মান্তর্থামী পুরুষ ইতি সোহস্যাংশবিভবং ষড়েশ্বর্থৈঃ পূলো য ইহ স স্বয়ময়ং ন চৈতন্যাং কৃষ্ণান্ত ক্ষান্ত ক্ষান্ত পরতত্ত্বং পরমহি।।' শন্তি ও শন্তিমানের অভেদ উপলন্ধির পথে এগিয়ে ,এর সঙ্গে আরও একটি সিদ্ধান্ত যোগ করে রাধাকৃষ্ণ-মুগল ভজনরত গোড়ীয় বৈষ্ণব তাঁর উপাসাধারণায় সুন্থির হয়েছেন। 'রাধা কৃষ্ণপ্রগাবিকৃতিহলাদিনীশন্তিরস্মাদ একাত্মানার্বপি ভূবি পুরা দেহ-ভেদং গতৌ তৌ। চৈতন্যাথাং প্রকটমধুনা ভদ্বয়ং চৈকামাপ্তং রাধাভাবদ্যতিস্বলিতং নোমি কৃষ্ণস্বর্পম্।' কবিরাজ গোসামীর প্রাঞ্জল পয়ারে, 'নন্দসূত বলি যারে ভাগবতে গাই। সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোসাঞি। রাধা-কৃষ্ণ এক আত্মা দৃই দেহ ধরি। অন্যোন্যে বিলসয়ে রস আস্বাদন করি'। ব্রজবুলি-পদরচনার রাজাধিরাজ গোবিন্দদাস কবিরাজ সুমধুর ঝণ্ডবার তুলে পদাবলীর বছ্ব প্রবাহে এই অনুভব বহিরে

দিরেছেন.

নন্দ-নন্দন গোপীন্ধন-বংলভ
রাধানায়ক নাগর শ্যাম।
সো শচীনন্দন নদীয়া পুরুদর
সুরমুনিগণ-মনোমোহন ধাম।।
জর নিজ-কান্তা কান্তিকলেবর
জয় জয় প্রেয়সী-ভাব বিনোদ।
জয় রজ সহচরী লোচন-মহাল
জয় নদীয়া-বধ্-নয়ন-আমোদ।।

আমাদের কালের একজন গবেষণা নিপুণ সুধীর গৈতে নবছীপ ও বৃন্দাবনের ঐতিহাে এই অনুভবে বিভিন্নতা ছিল এবং গােরভজনে ও কৃষ্ণভজনে উপায় ও উপেয়ের দৈতভেদ ছিল। এই অনুমান নির্ভর সংশয়াত্মক সিদ্ধান্তি আমরা বৃষধিও পারিন। চৈতনােত্তর যুগের শ্রেণ্ঠ পদকর্ভ। গােবিন্দদােসের রচিত পদাবলী বৃন্দাবনে জীব-গােষামীর কাছে পাঠানাে হত এবং তার আমাদনে রসোত্তীর্ণ হয়ে গােড়মগুলে প্রচারিত হক্ত। এ প্রসিদ্ধি অমৃলক নয়। মুয়ারি গুপু কবিকর্ণপুর এবং প্রধােধানন্দ সরস্বতীর সংস্কৃত গ্রন্থগুলির সঙ্গে বৃন্দাবনের গােষামি-গ্রন্থ মিলিয়ে পড়লে এই অনাবশাক ভেদবাদ যে অমৃলক, তা সহজেই বাঝা যায়। শুধু নবদ্বীপ ও বৃন্দাবনের নয়, নবদ্বীপ নীলাচল এবং বৃন্দাবনের প্রতিহাে গ্রাচৈতনাের প্রতি দৃণিউভঙ্গতৈ যে মূলতঃ কোনও পার্থকা নেই, বৈষ্ণব সাহিত্য ও দর্শনে অধীতী বৈষ্ণবার্চার্বন্দ এই মত পােষণ করেন।

রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ এবং মহাভাব শ্রীরাধা শ্রীগোরাঙ্গে একন্থ, এই সিদ্ধান্তের উপর আলোক সম্পাত করে মহাপ্রভূর গম্ভীরাবাসের নিতাসঙ্গী অন্তরঙ্গতম পার্ষদ শ্বরূপদামোদর শ্রীকৃষ্ণের তিনটি বাঞ্ছার উল্লেখ করে পরমার্থসম্পৃত্ত কাবারস (metaphorical Poetry) সৃষ্টি করেছেন।

> 'শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা--বাদ্যো বেনন্তৃতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়া। সৌথাং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং নেতি লোভাং, তন্ডাবাঢ়াঃ সমজনি শচীগর্ভ-সিম্বো হরীন্দুঃ।।'

শ্চীগর্ভবৃপ সিদ্ধু থেকে শ্রীহরিবৃপ চন্দ্র সমুশ্ভূত হয়েছিলেন তিনটি বাঞ্চাপ্রণের লোভে। শ্রীরাধার প্রণয়-মহিমা কিবৃপ এবং তিনি কিবৃপে সেই প্রেম আশ্বাদন করেন, (তার আশ্বাদন বৈচিত্রে) শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য কিভাবে বৃদ্ধি পায় এবং শ্রীরাধার কৃষ্ণান্ভবর্জনিত সুখ কত নিবিড় ? লোকায়ত গানেও এই তত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে। 'আমি রাধা-ঋণ শূধিব গৌর-অবতারে।' শ্রীমন্ডাগরতে অবশ্য শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, গোপীদের বিশৃদ্ধ প্রেমের ঋণ-পরিশোধ করতে পারেন এমন শক্তি তাঁর নেই।

'ন পারয়েহহং নির্বদ্য-সংযুক্তাং বসাধুক্তাং বিবুধায়ুয়াপি, যা মাহভাজন দুর্জর-গেহশৃত্থলাঃ সংবৃশ্চ তথ্য প্রতিযাতু সাধুনা।' অকৃতীর অনুবাদে,

> 'আমারে ভজিয়া ছিড়িলে যের্পে গৃহবন্ধন কঠিন ডোর। প্রেমের বাঁধনে বাধিলে আমারে সুফা তাহার ভুবন-ভোর।

কল কাবহীন সে অনুরাগের সাধ্য কি আছে দিব প্রতিদান, নিজ অনুরাগে সাধিবে তোমরা অনন্য সে প্রেমের মান।'

বৈশ্ববের শ্রীকৃষ্ণ অবতার মাত্র নন, তিনি অবতারী। 'কৃষ্ণণতু ভগবান্ শ্বয়ম্'। ব্রহ্মসংহিতার ভাষায় 'ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচিদানন্দ-বিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণ-কারণম্'। এথানে সং (Existent), চিং (Conscious) এবং আনন্দঃ (Blissful), এই তিনটি কথা, এবং তদতিরিক্ত বিগ্রহ-কথাটিও আছে। বিশেষ রূপে গ্রহণ করা যায় যায় সাহাযো তাই বিগ্রহ। এই বিগ্রহ (realisable) কথাটিকে ঘিরে বৈষ্ণবের বিশেষ আকর্ষণ। মহাপ্রভুর কথায় ষউড়শ্বর্য পূর্ণানন্দ বিগ্রহ যাহায়, হেন ভগবানে তুমি কহ নিরাকায়'। যে যে শ্রুতি নির্বিশেষ প্রতিপাদন করেন সেই সেই শ্রুতি সবিশেষকেও শ্বাপন করেন। 'ঠেতনাচন্দ্রোগার' নাটকের ষণ্ঠ অৎক ৬৭-শ্রোকে গৃত 'হয়গ্রীব-পঞ্চরাত্র' বচন উদ্ধার করা হয়েছে। 'যা যা শ্রুতির্জগতি নির্বিশেষম সাসাভিশ্বরে সবিশেষমেব। বিচারযোগে সতি হস্ত তাসাং প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব'। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিত আছে অপ্রাণিপাদো জবানো গ্রহীতা পশ্যতাচক্ষুঃ স শূণোত্যকর্গঃ। স বেতি বেদাং তচ্চ তস্যান্তি বেতা তমাহুরগ্রং পুরুষং মহান্তম্ব'। কবিরাজ গোসামী মহাপ্রভুর মুথে দিয়েছেন, 'অপাণিপাদ শ্রুতি বর্জে পাণিচরণ। পূনঃ কহে শীঘ্র চলে করে সর্বত্র গমণ।। অতএব শ্রুতি কহে ব্রহ্ম সবিশেষ।। মুথ্য ছাড়ি লক্ষণতে মানে নির্বিশেষ।।' মহাপ্রভু এইভাবে সবিশেষ নির্বিশেষের সূন্দর সামজস্য করেছেন। প্রাকৃত ইন্তির মন ধরলে যিনি নির্বিশেষ। অপ্রাকৃত ধরলে তিনিই সবিশেষ। গোণীবৃত্তি লক্ষণীয় নির্বিশেষে, কিন্তু মুখাবৃত্তি অভিধায় সবিশেষ।।

ভগবানের তিনটি শল্পি, পরা, ক্ষেত্রজা এবং অবিদ্যা। বিষ্ণুপুরাণ বলেন, 'বিষ্ণুশল্পি পরা প্রোস্থা ক্ষেত্রজ্ঞাথা। তথাপরে। অবিদ্যা কর্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তি রিষ্যতে ॥' পরা শস্তির নাম চিচ্ছাস্ত শ্বরূপ শক্তি বা অন্তরঙ্গা শক্তি। অপরা শক্তির নাম অবিদ্যা, মায়াশক্তি বা বহিরকা শক্তি। ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা জীবশান্তি, অন্তরঙ্গা শর্পশান্তি ও বহিরঙ্গা মায়াশন্তি থেকে পৃথক। একে বলা হয় তটস্থা শান্তি। তট জলভাগ এবং শ্লভাগ কোনটির অন্তর্ভুক্ত নয়। শ্বরূপ শক্তির তিনটি রূপ, হলাদিনী সন্ধিণী সংবিং, বিষ্ণুপুরাণের হলাদিণী সন্ধিনী সংবিং ছব্যেক। সর্বসংশ্রয়ে। হলাদতাপকারী মিশ্রা ছবি নো গুণবাঁজতে। টেতন্য-চরিতামতে মহাপ্রভুর উল্লি 'সং-চিং-আনন্দময় ঈশ্বরশ্বরূপ। তিন অংশে চিচ্ছান্ত হয়, তিনরূপ।। আনন্দাংশে হলাদিনী সদংশে সন্ধিনী—যে শক্তির দ্বারা ভগবান সন্তাকে ধারণ করেন, দেশ কাল ও স্বর্ধবা বাতে প্রকাশিত হয় সেই শক্তি সন্ধিনী ভগবানের সন্তাসন্বন্ধিনী শক্তি । 'তথা সন্মিদরূপোহপি যয়। সম্বেতি চ স। সংবিং ।' - যে শক্তির দ্বারা তিনি জ্ঞানেন ও জ্ঞানান সেই শক্তি সংবিং । সংবিং তার জ্ঞানবিচয়িনী শক্তি। 'তথা হলাদরূপোহপি যয়া সংবিদ্ধৎ কর্মরূপয়া তং হলাদং সংবেত্তি সংবেদয়তি চ সা হ্লাদিনীতি বিবেচনীয়ম্--চিং প্রযান যে শক্তির দ্বারা শ্বয়ং আনন্দকে জ্ঞানেন ও অপরকে জানান তাকে क्लामिनी विरक्तिन। कर्त्रे इरव । क्लामिनी छगवात्मद्र आनन्म-সম্वीक्षनी वा প्राव्यमस्वीक्षनी मास्त्र । 'क्लामिनीद সার প্রেম প্রেমসার ভাব । ভাবের পরম। কাষ্ঠা নাম মহ:ভাব । মহাভাব-শ্বরূপা রাধাঠাকুরাণী । সর্বগুণখানি কৃষ্ণকাস্তা-শিরোমণি।' শশ্তি ও শত্তিমানের অভেদ সিশ্ধান্তের আলোকে চরিতামৃতকার বলেন, 'রাধা পূর্ণশান্ত কৃষ্ণ শবিমান্। দুই বঙ্কু ভেদ নাহি খান্দের পরমাণ মৃগমদ তার গন্ধ বৈছে অবিচ্ছেদ। অগ্নি-খ্বালাতে কন্তু যেছে নাহি ভেদ। রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই শরুপ। লীলারস আশাদিতে ধরে দুইরুপ'।। ভগবানের এই অপ্রাকৃত অন্তরঙ্গ বর্পশান্তির সারভূত। প্রেমময়ী খ্রীরাধা। হ্লাদিনী শান্তভূতা রাধার সহিত নিজ-বৃন্দাগনে পূর্ণব্রহ্ম বয়ং ভগবান্ প্রক্রিকর নিত্যবিহার। প্রেমের পরম বিষয় প্রীকৃষ্ণ রসবর্প। সেই রসাখাদনের পরম আশ্রয় শ্রীরাধা। দুইয়ে মিলে পূর্ণ আন্মোপলব্ধি। শ্রীরাধা ভগবংকোটি ও জীনকোটি উভয়বই থিরাঞ্জ করেন। একদিকে ভগবানের প্রেমরস আশাদনের পরমাশ্রয় তিনি, অন্যাদকে জীবের প্রতি পরম করুণার বলে তাকে কৃষ্ণপ্রেম দান করে অনুগৃহীত করেন। একদিকে তিনি কৃষ্ণের বাঞ্চাপুতির কারণ, অন্যদিকে ভব্তির্পে তাঁর জীবানুগ্রহ-প্রকাশ। এই যুগলিত রাধাকৃক তাই গোড়ীর বৈক্ষরের উপাস্য তত্ত্ব। 'গোবিন্দ-লীলামৃত', বলেন, 'রাধাসকে বদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ'। প্রসিদ্ধ শুকসারীর বন্দের রূপক আশ্রর করে সেদনিও বাংলার যাত্রাকার এই অপূর্ব গভীর তত্ত্বের সংকেত দিয়েছিলেন,

> 'শুক বলে আমার কৃষ্ণ স্তগতের গুরু। সারী বলে আমার রাধা বাঞ্ছাকণপতরু।। শুক বলে আমার কৃষ্ণ মদনমোহন। সারী বলে আমার রাধা বামে যতক্ষণ।।'

তত্ত্বতঃ অভিনা হলেও প্রারাধা মাদনখন-বিহাহা মহাভাবেরবৃপ না জানি, সে কেমন? প্রাকৃক্কের এই আপ্রয়-প্রেমরস আশাদনের সাধ মেটাবার জন্যে প্রারাধা তাঁর ভাব ও কান্তি দিয়ে প্রাকৃক্কের এই পীতত্ত্ব বা গোরবর্ণ সম্পাদন করেছেন। প্রারাধা কর্তৃক বহিরালিকিত 'অক্তঃকৃক্ক' তাই 'বহিগোর' হলেন। প্রারাধা নিশিল ভক্তবুলের শিরোমণি। প্রারাধার সঙ্গে একন্থ শ্বয়ং ভগবান, প্রাকৃক্ক অর্থাং গোরকৃক্ক তাই রাধার ভক্তভাবিট অঙ্গীকার করলেন। প্রারাধা যেমন স্থাসঙ্গে প্রাকৃক্কের নামর্পগুণাদির প্রবনে কীর্তনে স্মরণে আত্মহারা, প্রাগোরাক্ষও তেমন কৃক্ষর্গ দর্শনে, এবং কৃক্ষনাম কৃক্ষগুণ প্রবনে কীর্তনে ও মননে বিভার। প্রাকৃক্ষটেতনা শরীরধারী গোরকৃক্কই যে 'নন্দনন্দন গোপীজন-বল্লভ রাধানায়ক নাগর শ্যাম', তিনিই যে কান্তাপ্রেমের সর্বোল্লাসী সর্বোংকর্মময় মাদনাখ্য মহাভাবের আপ্রয় প্রারাধা কর্তৃক প্রতি অঙ্গে নিবিড্ভাবে আলিক্সিত রসরাজ প্রাকৃক্ষ, গোদাবরীতীরে প্রথম সাক্ষাতে বিদদ্ধ ভক্ত রায় রামানন্দ রহস্য-গভীর এই অনুভ্রটি বাক্ত করেছিলেন।

'পহিলে' দেখিলু' তোমার সম্মাসিদ্বরূপ।
এবে তোহা দেখি মুই শ্যামগোপরূপ।।
তোমার সম্মুখে দেখি কাঞ্চন পঞ্চালিক।।
তার গৌরকান্ড্যে তোমার শ্যাম অঙ্গ ঢাকা।।

প্রত্যক্ষদর্শী পদকর্তার গোরচন্দ্রকার পদেও পাই, রাধাভাবে বিভোরা। বরণ হইল গোরা'। গোরচন্দ্রিকার পদে তাই কাঞ্চনত্যাগী সম্যোসীর রূপবর্ণনায় কাঞ্চনের এত ছড়াছড়ি। 'বিমল হেম জিনি তনু, অনুপম রে', 'কবিতকাশুন জনু নিরমল গোরা-তনু', 'চম্পক শোন কুসুম কনকাচল জিতল গোরতনু-লাবনি রে', 'কাঁচা সে সোনার তনু ডগমগ অঙ্গ', 'কাঁচা কাঞ্চনমণি গোরার্প তাহে জিনি,' 'হরিঃ পুর্ট-সুন্দর-দুর্যিতকদন্দ্র-সন্দীপিতঃ', এমন অজস্ত্র পদে সুবর্ণের দূব বয়ে গিয়েছে।

( সংক্ষেপিত )

## हिएका - अछ। ७ अछिछ।

#### ডক্টর চিত্তরঞ্জন লাহা

মধ্যযুগে রেনে শা কথাটি কণ্টকলিপত হলেও চৈতনাদেব তাঁর একক ব্যক্তিও ও সাধনার মাধ্যমে বাংলার সমাজ ও সাংস্কৃতিক জগতে যে অভূতপূর্ব আলোড়ন তুলেছিলেন তাকে চৈতন্য-রেনেশা নামে অ্যাখ্যা দিতে কোনো কণ্টকল্পনার সাহাষ্য নিতে হয় না। সেন রাজবংশের প্রশ্রয়পূণ্ট ও আশীর্বাদধন্য একটি অভিজ্ঞাত সম্প্রদায় যথন দেশের বৃহত্তর জন-জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন এবং বিভন্ত, বণীবভন্ত হিন্দু সমাজে ভেদ বন্ধি যখন প্রবল ও প্রকট তথন চৈতন্যদেবের আবির্ভাব বৃহত্তর বাঙ্গালী সমাজ গঠনের পক্ষে এক অভান্ত আবশ্যক অথচ অনশ্বীকার্য রূপেই অভিনব শক্তি ও প্রেরণার সঞ্চার করেছিল। একই ঐক্য সূত্রে তিনি বাধতে চেয়েছিলেন নবৰীপের উচ্চ অভিজাত এবং উপেক্ষিত ও অবহেলিত বাংলার অস্তান্ত সমাজকে। তাঁর দৃষ্টিতে রূপগোশ্বামী এবং যবন হরিদাস সমমর্যাদাবান। শ্বীকার্য যে, কোনো সমাজতাত্ত্বিক বা ব্লঞ্জনৈতিক দর্শনের বারা উদ্দুদ্ধ হয়ে তিনি এ কাজে ব্রতী হন নি। কিন্তু তাহলেও বাঙ্গালী নামক একটি জাতির গঠনপর্বের এক গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিলয়ে তাঁর দান ও প্রভাবকে কোনো মতেই অন্থাকার বা তুচ্ছ করা যায় না। চৈতন্যদেব প্রচারিত সমন্বয়ের বাণীকে আধুনিক অর্থে Humanism বলতে অবশাই বাধা আছে, তবে একথা বলতে বাধা নেই বে, তথাকথিত Humanist-রা যে কান্ত সংঘবদ্ধ ভাবে সম্পন্ন করতে পারেন নি চৈতনাদেব তাঁর একক প্রয়াসে ও প্রভাবে সেই কাজ অনেক সূচানুভাবে সম্পন্ন করেছিলেন। জাতি-ধর্ম-বর্ণ বিশ্বিষ্ট সমাজে তিনি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক অপূর্ব ও আশ্চর্য পথের তোরণদ্বার উদ্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। হরিভার্ত্ত-পরায়ণ চণ্ডালও যে ধিজ শ্রেণ্ঠ রূপে অভিনান্দত ও আখ্যায়িত হতে পারে চৈতন্য-দেবের পূর্বে সেকথা উচ্চারণ করাও অকল্পনীয় ছিল। অনেক পরবর্তীকালে মহান্মাগান্ধী যাদের হরিজন বলে শ্রদ্ধা ও মর্যাদা জ্ঞাপন করেছিলেন আমরা শ্রীকার করতে বাধ্য যে, চৈতন্যদেবই তার প্রথম প্রবন্ধা। মধায়ণে আর বাই থাক মানুষের মর্যাদা নামক বস্তুটি ছিল ন। । চৈতন্যদেবের কল্যাণেই মানুষ তার নিজন্ম মহিমা ও মর্যাদার আশ্বাদ ও আনন্দ লাভ করল। অন্য কোনো অর্থ নয়, শুধুমার এই অর্থেই 'কলিযুগ সর্বযুগসার'।

মধ্যবুগে ধর্মেরই প্রাধান্য ও প্রথমতা। চৈতন্যদেবও ধর্মসাধক। কিন্তু তাঁর ধর্মের বিশিণ্টতা ও বদান্যতা এখানেই যে, এই ধর্ম দেবতার পদত্তল মানুষকে সভয়ে প্রণতিজ্ঞাপন করতে বাধ্য করে না। পক্ষান্তরে দেবতার সঙ্গে মানুষকে এক অভ্তুত ও অত্যাদর্য দেনহবন্ধনে আবদ্ধ করে। এই প্রেহধারার আত্যান্তিক অনুশালন ও অবগাহনে জাতির শোর্য ও বীর্ষের কতটা অবক্ষর হয়েছিল সে প্রশ্নে না গিয়েও নির্ভয়ে এবং নির্ভন্ন ভাবেই বলা চলে যে, চৈতন্যদেব প্রবর্তিত ধর্মাদর্শ মানুষের কল্পিত স্বর্গের প্রাঙ্গন থেকে ভয় ও বিভীষিকার কণ্টকগুল্মকে নিঃশেষে উৎখাত করে সেখানে সদাপ্রসন্নমর প্রেম ও প্রীতির প্রস্ফুটিত পারিজ্ঞাত পুরুপটির সন্ধান দিয়েছিল। মধ্যযুগীর কর্মকল্পনার এ এক অভিনব এবং অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার। মানুষের ধর্মসাধনার ইতিহাসে চৈতন্যদেব যে এক বিশ্বয়কর প্রতিভাধর পুরুষ সেকথা স্বীকার না করলে সত্যের প্রতাবার করা হয়।

এই প্রসঙ্গে একথাও উল্লেখযোগ্য যে, চৈতনাদেব প্রবাঁতত বৈষ্ণব ধর্মই সম্ভবতঃ প্রথম বাণিজ্যিক ডিন্তিতে দেবার্চনার পথিট পরিত্যাগ করে শুধুমাত অন্তরের ডক্তিসাধনার আশ্রম ও অবল্যন রূপেই দেবতার পাদপন্মে প্রণতি জ্ঞাপন করেছে। এডিদন আমরা শুনে আসছিলাম 'রূপং দেহি, জয়ং দেহি' সর্বত্তই একটি 'দেহি দেহি' ভাব। ভাবটা যেন এই, দেহতা ভূমি আমাকে এইসব দাও এবং বিনিময়ে আমার

পূজা ও প্রণাম গ্রহণ কর। চৈতনাদেব শোনালেন এক সম্পূর্ণ নৃতন কথা। 'দেহি দেহি'-র পরিবর্তে তার কঠে উচ্চারিত হল—

> ন ধনং ন জসং সূন্দরীং বা জগদীশ কামরে। মম জন্ম-জন্মনীশ্বর ভবতাস্তত্তিরহৈতুকী ছরি।।

বাঙ্গালীর অধ্যান্দ্র সাধনার ইতিহাসে এই 'অহৈতুকী ভণ্ডি' দেবতার রূপে এবং দেবার্চনার পর্বুণে এই অভিনব পরিবর্তন ও পরিমার্জনের পথিকং রূপে চৈতন্যদেব নিঃসন্দেহে প্রাতঃশ্মরণীর এবং যুগাশ্ডকারী এক অসামান্য প্রতিভাধর পুরুষ।

বস্তৃতঃ মধ্যবুগের বাংলার সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনে চৈতনাদেবের আবির্ভাব এক অন্তাবিত বিসময় ও অবিস্মরণীয় অধ্যায় এবং সেই অধ্যায়টি নানাকারণেই গৌরবময় ও মহিমাময়।

চৈতন্য-প্রবৃতিত বৈশ্বর ধর্ম একদিকে বেমন আচপ্তাল সব মানুরকে একই ভাব-সাধনার ছত্র-ছারাতলে একরিত করে মধাকুগর বিভেদ ও বিশেষক্রিণ্ট সমাজে এক অম্ভূত সাম্য ও সম্প্রীতির পথ নির্দেশ করল, বাঙ্গালীর অধ্যাত্মসাধনায় এক নৃতন ভাবের সৃষ্টি করল, অপরাদকে তৈমনি সেই নৃতন ভাবের লোয়ার-পুন্ট পলিমাটিতে বাঙ্গালীর সাহিত্য ভূমিতেও এক নব সৃষ্টির প্রাচুর্য পরিলক্ষিত হল। স্বরং কবিশুরু শীকার করেছেন যে, চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলে দেশের মানসাকাশে ভাবের বাংপ উল্লেখ ও উত্তাল হরে উঠেছিল এবং তাই তথন দেশের যেখানে যত কবির মন মাখা উ'চু করে দাড়িরেছিল সকলেই সেই ভাবের বাৎপকে আকর্ষণ করে কত অপূর্ব ভাষা ও নৃতন ছলেন, কত প্রাচুর্বে ও প্রবলভায় তাকে দিকে দিকে বর্ষণ করেছিল। রাধা-কৃষ্ণ-লীলা প্রবণ-কীর্তন-সমরণ-বন্ধন চৈতন্য প্রবিতিত গৌড়ীর-বৈষ্ণব ধর্মের ভবিষ্ধাধনার পথ ও মত। এই পথেই প্রস্ফুটিত হল পদাবলী সাহিত্যের অপূর্ব ও অঞ্চন্ত সম্ভার। এই ভবিসাধনার মধুর রসের স্থান সর্বাহ্যে ও সর্বোচের বলে এবং মধুর রস জীবনের সর্বাধিক প্রিয় ও প্রার্থনীয় বলে ভড়ির অমৃতধারায় শুধু দেবতার পাদপশ্ম লাত হল না, বাণীর কুঞ্জকাননটিও অপূর্ব সূর ও অনবদা সুরভিতে পরিপ্রাবিত হল । কবির ভাষাকে কিঞ্জিং পরিবর্তন করে ক্লতে পার। যায় যে 'কীর্তন আর বাউলের গানে বাঙ্গালী দিল যে খুলি, মনের গোপনে নিভ্ত ভবনে ধার ছিল যতগুলি'। বাংলা, সাহিত্যের মরাগাঙ্গে দেখা দিল নব সৃষ্টির জোরার, পরিবর্তন ঘটল সাহিত্যের রূপে ও রুসে। আখ্যায়িকা কাব্যের ক্লান্ত পথে দেখা দিল মধুর পদাবলী-গীতের মহোৎসব। এই মহোৎসবে অংশ নিলেন অঞ্জন্ন কবি এবং তাদের মধ্যে প্রতিভার ইতর্রাবশেষ ঘটলেও উৎসাহে ও আন্নোজনে কার্পণ্য ছিল না কার্বই । এ'দের মধ্যে অনেকেই আধুনিক রুচির র্যাদও নামের তালিক। এখানেই সীমাবদ্ধ নর। পদাবদী সাহিত্যের সূর ও ছন্দ বাঙ্গালীর প্রাণমনকে কতথানি অধিকার ও আকিট করেছিল তার প্রমাণ আছে আধুনিক বাংলাকাব্যের পথিকং মধুসুদনের ব্রজাঙ্গনা কাব্যে এবং শ্রেণ্ঠ পথিক রবীন্দ্রনাথের একাধিক কবিতা, কাব্য ও কথার ভাঁকে ভাঁকে। পদাকলী সাহিত্য মধ্যসুগীয় বাংলা সাহিত্যের শ্রেণ্ঠ সম্পদ এবং চিরকালীন বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। একথা সত্য, সাহিত্যফাণিপাসা এ'দের লেখনীকে উ'বুদ্ধ করেনি ভাত্তর অর্থরচনার আবেশে, বোধকরি এদের অজ্ঞাতসারেই, এদের লেখনী বীণাপাণির বীণার তারে একটি অনুভপূর্ব সূরের ঝব্দার তুর্লোছল। সে বংকার সাহিত্যমনস্ক মানুষকে আজও আনন্দ ও আবাদদান করে — এ'দের সৃণ্টির সার্থকতা এখানেই।

চৈতন্যদেব শুধু সাহিত্যের প্রেরণাদাতা নন, তিনি সাহিত্যের বিষয়ও। পদাবলী সাহিত্যের বে অংশটি গোরচন্তিক। নামে পরিচিত সেখানে গোরাঙ্গ জীবনকথাই কাব্যগাথার পরিণত। অবশ্য গোরাঙ্গ বিষয়ক এমন পদও আছে বেগুলি পারিভাষিক অর্থে গৌরচন্তিকা নয় কিন্তু পদাবলীর বিশাল ও বিচিত্র নক্ষরমপ্তলে সেগুলির দীপ্তি রসিকজনের দৃষ্টি আকর্ষণে যথেন্ট সক্ষম ।

পদাবলী সাহিত্য একাধারে কাব্য ও গাঁতি । বাংলা গানের ভাণ্ডারে এগুলি এক অনবদা সংবোজন । আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, কার্তনগানেই বাঙ্গালীর হদরাবেগা অপূর্বভাবে প্রকাশিত এবং তার সঙ্গীতবাধ নিশৃতভাবে প্রতিফলিত । রাগসঙ্গীত বা দরবারীসঙ্গীত কোনাদিনই বাঙ্গালীর প্রাণের সম্পদ হরে ওঠোন । অপরাদিকে বাংলাদেশের লোকসঙ্গীতের ভাণ্ডারটি যেমন বিশাল তেমনি জনপ্রিয় । রাগসঙ্গীত এবং লোকসংগীত মিলেমিশে কার্তনগানে এমন একটা অপূর্বতা লাভ করেছে যে, তার আবেদন আদিকাল থেকে অদ্যতনকাল পর্যন্ত অপ্রতিরোধ্য ও অনন্য । রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যেতে পারে যে, "বাংলাদেশে কার্তনগানের উংপত্তির আদিতে আছে একটি অত্যন্ত সত্যমূলক গভার এবং দ্রব্যাপী হলমাবেগা"। আসলে কার্তনগানে ভাবপ্রকাশের যে নিবিড় ও গভার নাট্যশন্তি আছে অন্য কোনো সঙ্গীতে চা সহজ্ঞলভা নয় । রবীন্দ্রনাথ শীকার করেছেন যে, "বাঙ্গালীর কীর্তনগানে সাহিত্যে সঙ্গীতে মিলে এক অপূর্ব সৃন্টি হরেছিল"। পদাবলী তাই শুধু বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেনি, বাংলাগানকেও তার নিজস্ব রূপে ও রসে সূপ্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করেছিল।

চৈতন্য-প্রবর্তিত ধর্মাদর্শ শুধু দেবতাকে প্রিয় করেনি, প্রিয়কেও দেবতা করেছিল। ফলপ্রাত্তি যা দাঁড়িয়েছিল কবির ভাষায় তা হল এই যে, বাঙ্গালী ঘরের ছেলের মুখে বিশ্বভূপের ছায়া দর্শনের দুর্গভ সোভাগ্য লাভ করেছিল। বাঙ্গালীর এই অপূর্ব দর্শনে তার সাহিত্যের সীমারেখাকে প্রসারিত করল, তার ইতিহাস চেতনাকে জাগ্রত করে তুলল এবং তার দর্শনি চিন্তাকে করে তুলল উদ্দীপ্ত ও উৎজাগর। বাংলা সাহিত্যে জীবনচরিত শার্থাটির সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের ফলেই। এতদিন পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল সেখানে। শুধু বাংলাভাষা সাহিত্যের ইতিহাসে নয়, সমগ্র নবাভারতীয় আর্যভাষা ও সাহিত্যের বিচারেও এ এক অভূতপূর্ব বিষয় ও বিশময়। মানুষের রচিত সাহিত্যে মানুষের মুখছবিটি এই প্রথম উন্ভাসিত হয়ে উঠল। সাহিত্যের আঙ্গিনা থেকে প্রগ্রাসীদের প্রস্থান-পর্বের প্রথম সৃচনা এদিন থেকেই। চৈতন্যদেবকে অংলম্বন্দ করে জীবনচরিত রচনার যে ধারা শুরু হল তা অচিরে চৈতন্যদেব অথবা বৈক্ষবর্ধর্মের সঙ্গে সম্পুত্ত অন্যান্য মানবমানবীর জীবন কথাকেও সাহিত্যের আজিনার আমন্থাল জানাল। শুধু যে বাংলা জীবনীসাহিত্যের ইতিহাস গড়ে উঠল তাই নয়, বাঙ্গালী সাহিত্যিকের ইতিহাস-বোধের উন্সেষ ও জাগরণ ঘটল। জীবনী রচনার সৃত্রেই এই ইতিহাস বোধের উন্সেষ ও বিকাশ।

বাংলার দার্শনিক চিন্তাঙ্গগতেও চৈতনাদেবের দান অপরিমেয় ও অনন্য। বাংলা এবং সংস্কৃত উচ্চয় ভাষাতেই অজস্র গ্রন্থ শ্লচিত হয়েছে গোড়ীয়-বৈষ্ণব ধর্মের দার্শনিক সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে।

বাংলা বৈষ্ণব সাহিত্য বা বৈষ্ণব দর্শনের প্রাণপুরুষ যে প্রতিতন্য সে সম্পর্কে বিমতের আশ্বক্ষা কম। কিন্তু একথা ভাবেল ভূল করা হবে যে, প্রীচৈতন্যের প্রভাব শুধুমাত্র এইটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সাহিত্যের অন্যান্য শাখাতেও এই দিব্য জীবনের প্রভাব নানার্পে ও নানাভাবে প্রতিফালত হরেছিল। মধ্যযুগের একটি শান্তিশালী সাহিত্যশাখা মঙ্গলকার্য নামে পরিচিত। চৈতন্য পূর্ববর্তী এবং চৈতন্য পরবর্তী মঙ্গলকাবোর রূপ-রস ও রুচির যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তার কারণও প্রীচৈতন্য। সাহিত্যের রূপ ও রসগত পরিবর্তন শুধু নয়, রুচিগত পরিবর্তনের প্রবর্তনায়ও তার দান অসামানা। মঙ্গলকাবোর দেবী চরিত্রগুলির বৃক্তে যে কোমলতা এবং মুখে যে বরাভয়ের বচন দৃষ্ট ও শুত হয় চৈতন্য পরবর্তীকালে তার

মর্মমূল অনুসন্ধান করতে হলে আমাদের প্রাচৈতন্যের কাছেই ফিরে যেতে হবে। মঙ্গলকাবা একদা আখ্যায়িকা কাবোর গণ্ডা অতিক্রম করে গাঁতিকাব্যের রূপ পরিগ্রহণ করেছিল এবং এ বাবদেও বৈষ্ণবপদাবলীর নিগৃঢ় প্রেরণাকে অস্থাকার করার হেতু নেই।

শুধু সমকালীন বা পরবতী সাহিত্য নয়, পূর্ববঙীকালে রচিত সাহিত্যও নৃতন অর্থ ও নববাঞ্জনা লাভ করেছিল শ্রীচৈতনার দৃণ্টিপ্রদীপে। বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদগুলি আজ আমরা যে অর্থে পাঠ করি শ্বরং 'কবির কলপনাতে ছিল না তার ছবি', এ অর্থ শ্রীচৈতনার দ্বারাই আরোপিত এবং সেই সূত্রেই উপলব্ধ। আমাদের সমরণ রাখতে হবে যে, মিথিলার পণ্ডিতসমান্ধ বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদগুলির তুলনায় তাঁর হরগোরী বিষয়ক পদগুলিকেই শ্রেন্ট জ্ঞান করে থাকেন। মিথিলার পণ্ডিতগণের রসবোধ কম বলে ব্যাপার্রটিকে উপেক্ষা করলে ভুল করা হবে। আসলে বিদ্যাপতির রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদগুলি বাংলাদেশের পরিমণ্ডলৈ যে অর্থে পঠিত হয় সেই' অর্থিটি শ্রীচৈতনাের দান। শ্রীচৈতনাের আশ্বাদনের সূত্রেই এই পদগুলি নব অর্থ-বাঞ্জনা এবং অমরন্ধ লাভ করেছে।

বাংলার সাহিত্য-দর্শনে, গীতে-গানে, অভিনয়ে-আচরণে, সংস্কার-সংস্কৃতিতে এক যুগান্তকারী বিপ্লব ঘটে গেছে প্রীচৈতনার কলাণে । কার্তনগানের তিনি আদিপুর্ষ, বাংলা যাগ্রাগানের তিনি আদি প্রবর্তক এবং প্রধান প্রেরণা-দাতা । চন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহে তিনি যে কৃষ্ণলীলার অভিনয় করেছিলেন বাংলা যাগ্রাগানের ইতিহাসে তা অদ্যাপি প্রাণ্ট ও জ্ঞাত প্রথম সংবাদ । পরবর্তীকালে বাংলা যাগ্রগানের তিনিই প্রেরণা-পূর্ষ এবং অনস্বীকার্যরূপেই শিরোনাম । অন্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে কৃষ্ণয়ত্রার যে বিজয়-বৈজয়ন্ত্রী তার নেপথ্য-নায়ক তিনি । বহুক্ষেত্রে তিনি স্বয়ং নায়ক এবং তাঁকে উপজীব্য করে রচিত ও অভিনীত নাটুপালার বিজয়-ব্রথের অগ্রগতি গিরিশযুগ পর্যন্ত অব্যাহত ।

শ্রীচৈতনার অনুপম ও অত্যাশ্চর্য জীবন শুধু বাংলাদেশে নয়, পার্শ্ববর্তী রাজাগুলিতেও সাহিত্যের ক্ষেত্রে সোনার ফসল ফলিয়েছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে পণ্ডসথা নামে পরিচিত পাঁচজন উড়িয়া কবি - বলরাম দাস, জগলাথ দাস, অনস্ত দাস, যশোবস্ত দাস এবং অচ্যুতানন্দ দাস -- শ্রীচৈতনার কুপাধনা ছিলেন। ঈশ্বর দাসের চৈতনাভাগবত উড়িষ্যায় চৈতন্য-সংস্কৃতির অনিবাণ দীপশিথা। অসমীয়া সাহিত্যেও শ্রীচৈতনার প্রভাব নিতান্ত অবহেলার বসতু নয়। পূর্বভারতের আকাশে উদিত এই চন্দ্রের অপ্র্ব-মনোহর এবং আশ্রহ্ম আলোর দাক্ষিণো যে মানস-বিপ্লব নিঃশব্দে সাধিত হয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধের মধ্যে তুলে ধরার আশা দুরাশামাত্র।

## চৈত্ৰ্য প্ৰভাবে বাংলার লোকসাহিত্য ও শিল্প

## জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী

পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে বঙ্গে শ্রীতৈ জন্যদেবের আবির্ভাব এক যুগান্তকারী ঘটনা। তার প্রভাবে এদেশের ধর্মে ও সমাজে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। এদেশে ধর্ম ছিল, কিন্তু ধর্মচর্চার কোন প্রাণ ছিলনা। লোকে বাইরের নিম্প্রাণ আচার-অনুস্ঠানকেই ধর্ম বলে মনে করত, 'ধর্মকর্ম করে সভে এইমার জানে'। শুধু তাই নর, ধর্মের লক্ষ্য পারমার্থিক উন্নতি নয় — 'সমস্ত সংসার মন্ত বাবহার রসে' — কাজেই ধর্মচর্চার লক্ষ্যও ছিল 'ব্যবহারিক'। পূজা-আর্চার কে কত আড়ম্বের করতে পারে কে কত ঐশ্বর্যের জাঁক দেখাতে পারে এইটেই যেন মুখ্য হয়ে উঠেছিল।

চৈতন্য মহাপ্রভূ এই প্রাণহীন ধর্মে প্রেম-ভব্তির প্লাবন নিরে এলেন। ভব্তি প্রেমের স্পর্শে সঞ্জীব হয়ে উঠল, 'দূরের ভগবান কাছের মানুব' হয়ে উঠলেন। ভগবান ধরা পড়লেন অন্তরঙ্গ মানব-সম্পর্কের ভিত্তর। ঐশ্বর্ধের আবরণ ভেদ করে পরম মধুর রূপে তিনি প্রকাশিত হলেন, ভগবান হলেন মানুবের প্রিয় স্থা, রেহের সন্তান ও প্রেমাধীন প্রেমিক।

সমাজ সম্পর্কও এই প্রেমধর্মের সম্পর্কে সকল ভেদের প্রাচীর চূর্ণ করে মধুর হয়ে উঠল। গোড়বঙ্গের সমাজে মানুষে মানুষে সম্পর্ক ছিল বিশ্লিন্ট। 'পণ্ডিত কুলীন ধনীর বড় অভিমান।' যারা পণ্ডিত তারা মূর্থকে অবহেলা করতেন। যারা বংশ মর্থাদার কুলীন তারা অকুলীনজনকে অবজ্ঞার চোথে দেখতেন, যারা ধনবান দরিদ্রকে তারা খূলা করতেন। 'বজ্লালী বালাই'ছিল বড় বালাই। সকলের উপরে ছিল জাতিভেদ ও বর্ণভেদের নিগড়। খূর, বিশেষ করে অধম শূর, সমাজের চতুর্থ বর্ণের নীচে 'পণ্ডমবর্ণ' বলে গণ্য হত। তাদের শিক্ষা-দীক্ষাতো ছিলই না, এমন কি ধর্মচর্চারও কোন অধিকার ছিল না। শ্রীচৈতন্য এই অবজ্ঞাত মানুষের জন্য প্রচার করলেন এই বালী— 'চণ্ডালোহিপি শ্বিজশ্রেণ্ঠ হরিভিছিপরায়ণ্ড'; তিনি ঘোষণা করলেন, 'ক্ষেভজনে নাহি জাতিকুলাদি বিচার'। শ্রীগোরাঙ্গ সমং বর্ণশ্রেণ্ঠ ব্রাহ্মণ হয়েও দরিদ্র জাতহারা ভিখারী শুক্লান্থরের তণ্ডলে ভোজন করলেন, 'থোলাবেচা' শ্রীধরের হাতে জল থেলেন, শূর-রামানন্দ মেঘে বর্ষণ করালেন বৈক্ষবীয় সাধ্য-সাধন তত্তের দর্শন।

মহাপ্রভুর এই সকল কর্ম সংসারের অপাংশ্বেয়, চির অবহেলিত মানুষের জন্য পরম আশ্বাস বহন করে নিয়ে এল। সাধারণ মানুষ বুঝল, মানুষতাে ছােট নয় — 'সবার উপরে মানুষ সত্য' — তাঁরও অধিকার আছে, সমাজের উচ্চন্তরে প্রতিন্ঠিত হবার সম্ভাবনা আছে। ইতিহাসবিদ্ পশ্তিত বলেন, শ্রীচৈতনাের প্রেমধর্ম — 'bridged social gulfs and established a spirit of brotherhood' (Sir Jadunath Sarkar)। এই সামা ও সৌল্লাতের বন্ধনে ছােট-বড় যেন এক বর্ণশৃত্থলে আবদ্ধ হল। ছােটর এই সামাজিক বীকৃতি লােকসাহিত্য ও শিলেপর ক্ষেত্রেও নতুন দৃণ্ডির সম্ভাবনাকে সম্ভব করে তুলল।

লোকসাহিত্য ও লোকশিলপ ঝাতে জনসাধারণের সৃষ্ট সাহিত্য ও শিলপকেই বোঝায়। সে সাহিত্য ও শিলপ উচ্চতর সাহিত্য ও শিলপ থেকে আকৃতি ও প্রকৃতিতে পৃথক। উচ্চতর সাহিত্যের নির্মাণকলা লোকসাহিত্যে থাকে না, থাকে না পণ্ডিত্যের আড়ম্বর ও কৌশল। এ যেন বভাবন্বয়ের স্বাভাবিক বতঃম্ফুর্ত সৃষ্টি—সরল, অনাড়ম্বর অথচ গভির ও মধুর। লোকসাহিত্য পূথির আঁথরেও ধরা থাকে না, মোখিক সাহিত্যের আকারে খুতি-বাহিত হয়ে লোকপরূপরায় লোকসমাজে ছড়ানো থাকে।

লোকমুখের ছড়া, গান, গাঁতিকা, লোকনাটা, যাহা ও প্রবাদ প্রভৃতি নিরে লোকসাহিত্যের আরোজন। চৈতন্য-পরবর্তীযুগে লোকসাহিত্যের এই সকল শাখার বৈক্ষরতাবের জোরার বরে গেছে। একদিকে বেমন রাধা-কৃকের বিষয় অপরাদিকে তেমনই চৈতন্যের বিষয় এই সকল সাহিত্যের বিষয়ীভূত হয়েছে।

ছড়া নানাপ্রকারের হলেও, ছেলেভুলানো ছড়াগুলির আবেদনই মুখ্য। মাতৃহ্দরের অনস্ত বাংসল্যের স্পর্শে এই ছড়াগুলো রস-মধুর। মারের কাছে শিশু যেন বাল গোপাল বা শিশু কৃষ্ণ। কৃষ্ণের রুপ, গুণ, নৃত্যপর চাপল্য শিশুর মধ্যে আরোপ করে মা বর্গের দেবতাকে মাটির পৃথিবীতে নামিরে আনেন, আদর করে বলেন,

> নাচে। চাঁদের সোনা । • মুরলি গড়িয়ে দেব যত লাগে সোনা ।

কখনও বা ধূলামাথা ছেলেকে ডেকে বলেন,

ধ্লার ধ্সর নন্দ কিলোর ধ্লা মাথা গায়। ধ্লা ঝেড়ে কোলে নেব আয়রে যাদু, আয়।।

চাঁদের সঙ্গে শিশুর রূপ যা অনাদি কালের। মায়ের কাছে কোলের ছেলে আকাশের চাঁদৃ। এই চাঁদের প্রত্যক্ষ রূপ মায়ের। দেখেছিলেন 'নদের চাঁদ' নিমাইয়ের মধ্যে। নদীয়ায় ফেন সেদিন চাঁদের হাট বসেছিল। অনেকগুলো ছড়ায় এই চাঁদ ও চাঁদের হাটের কথা এসেছে শচীদুলাল গোরাঙ্গের প্রভাবেঃ

> চাদ চাদ চাদ সোনার চাদ হিঞ্জে বনে শচী। আকাশে চাদ মাটিতে চাদ চাদে চাদে মিশামিশ।।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে জাগে। গৌড়িয় বৈক্ষবর্ধরে, মানুষকে কথনও দেবতার আসনে বসানো হয় না। তত্ত্ব দৃষ্টিতে কৃষ্ণ দেবতা, চৈতনাদেবও দেবতা। কিন্তু মারের ছেছে দেবছে ও মানবদ্বের ভেদ বুচে যার। রবীন্তানাথ বলেন, 'যেখানে আমরা মানুষকে ভালবাসি সেইখানেই আমরা দেবতাকে উপলব্ধি করি।' (লোকসাহিত্য: ছেলেভুলানো ছড়া)।

পল্লী গাঁতিকাগুলিতে এই সত্য আরও গভীর ভাবে উপলব্ধি করা যার। মরমনসিংহ গাঁতিকার নায়কদের নাম 'নদাার চাঁদ', 'চাঁদ বিনোদ'। চৈতনা প্রভাব যে সুদ্র পল্লী অন্তলে কত গাঁভর ভাবে লোকমানসকে আলোড়িত করেছিল এই নামগুলি তারই প্রমাণ কহন করে।

লোকসাহিত্যের একটি বৃহৎ অংশ লোকসঙ্গীত। লোকসঙ্গীতেরও নানা প্রকারভেদ আছে— কোন গান আনুষ্ঠানিক, কোন গান আধ্যান্ত্রিক, কোন গান বা প্রেমসংগাঁকত। লোকসাহিত্যের বিখ্যাত অধ্যাপক তঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন, "সমগ্র বাংলার প্রেমসঙ্গীত রাধাকৃষ্ণের নামে উৎসর্গীকৃত" ( বাংলার লোকসাহিত্য )। চৈতনা-পূর্বযুগে অবল্য লৌকিক প্রেমসঙ্গীত বৈষ্ণবভাবের উপর প্রতিন্টিত ছিল না। লৌকিক প্রেমসঙ্গীতে বৈষ্ণব প্রেমের চপর্গ লেগেছে বিশেষ করে চৈতন্য-প্রভাবে। মানবীর প্রেমে আরোপিত হয়েছে রাধাকৃষ্ণ প্রেমের ভাবরূপ। নায়ক যেন কৃষ্ণেরই প্রতিরূপ, যার প্রেমে রয়েছে অশেষ দুঃখ ও অশেষ মাধুর্য। নায়িকা রাধার মতই কৃষ্ণ প্রেমে বিভোলা। বিশেষ করে কুমারীর প্রেমে ও পরকীয়়া প্রেমে ঘূরে ফিরে বার বার করে এসেছে দুঃখ ও কলক্ষের কথা। পল্লী নায়িকারা তাঁদের প্রেমিকের হাতে কৃষ্ণের বালাটি তুলে দিয়েছেন। সে বালার ধরনি ঘরের মর্বাদা, কুলের মর্বাদা ভূলিয়ে নায়িকাকে আকর্ষণ করে। পূর্ববঙ্গের ঘাটু গানে নায়িকার কথায় এই সুরটি বেজে উঠেছে,

কি বংশী বাজাইলা গো সই, দুষমণ কলোচাঁদে। আমার চউখের পানি ঝুইড়া। পড়ে প্রাণ কেবল কাঁদে।।

কথনও বা শোনা যায়,

শ্যামের বংশীর সুরে মন উদাসী ঘরে রইতে পারি না।

চৈতন্যদেবের প্রেমধর্ম ব্রজের বংশীধ্বনিকে জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে গ্রাম বাংলার সকল শুরে ছড়িরে দিয়েছে। নায়িকা হিন্দু হোক, মুসলমান হোক সকলেই নায়ককে বৈষ্ণবপদের 'শ্যামকধ্' বা 'পরাণবঁধু' সাদৃশ্যে 'বঁধু' বা 'বন্ধু' বলে সম্বোধন করেছে। গ্রাম-বাংলা সাঁজুতি 'মইষাল বন্ধু'-কে বলেছে,

> নদীর ঘাটে দেখাশুনা কণ্ডেথতে কলসী। পাগল কইর্য়া গেছেরে বন্ধু, তোমার ঐ না মোহন বাঁশীরে, বন্ধু, ঐ না মোহন বাঁশী।। (পূর্ববঙ্গ গীভিকা, ২য় খণ্ড)

'আন্ধা কথু'-র বাশীর সুরে পাগল হয়েছে রাজার দুলালী, মূথে বলেছে,

মুখের বাঁশী বুকে আমার চিকন দাগ কাটে। সে বাঁশী ভূলিতে কধু হিয়াথানি ফাটে।।

পদিচমবঙ্গের 'ঝুমুর', উত্তরবঙ্গের 'ভাওয়াইয়া', জারি-সারি গান — সবই বৈষ্ণবের বাঁশীর সূরে সাধা। এই সূরে পাগল হয়ে মুসলমান কবিরাও অসংখ্য গান বেঁধেছেন, যার ভিতর বৈষ্ণবভাব তথা চৈতন্যভাবকে কোনক্রমেই অসীকার করা যায় না। যেমন লালমামুদের এই গান—

সোনার মানুষ নদে এপরে। কত লোহার মানুষ সোনা হল গৌর অবতারে।।

স্যার গুরুসদর দত্ত পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম জিলা থেকে যে 'পটুরা' সঙ্গীতগুলি সংগ্রহ করেছেন, ভাতেও অন্যান্য লীলার সঙ্গে কৃষ্ণলীলা ও গৌরলীলার গান পাওয়া বায়। পটুয়ারা চিত্রপট দেখিরে এই গান করে থাকেন। পাটুয়া সঙ্গীতের ধারা প্রাচীন হলেও এগুলি পাওয়া বাচ্ছে সপ্তদশ-অন্টাদশ শতক থেকে। বোড়শ শতকের শেষভাগে মন্তর্গাল বার হাম্বীর প্রানিবাস আচার্বের কাছে কৈকব ধর্মে দীক্ষা নেন। তারপর থেকেই মন্তর্গাড়িয়েতে বৈষ্ণবতার ঢেউ লাগে। এই তরক্ষ গ্রাম বাংলার পাটুয়াদের অন্তরেও আন্দোলন সৃষ্টি করে। 'পাটুয়া সঙ্গীত' সেই বৈষ্ণব তরক্ষের কলতান। এই সঙ্গীতে কৃষ্ণের জন্ম, পৃতনা বধ, কালীর দমন, রামলীলা প্রভৃতির নানা উপাধ্যানের প্রসঙ্গ রেছে। সব গানেই ঘুরে ফিরে এসেছে এই ধরনের পদ—

শিব নাচে রক্ষা নাচে আর নাচে ইব্র । গোকুলে গোয়ালা নাচে পাইয়া গোকিল ।।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ছেলেভূঙ্গানে। ছড়া' — সংগ্রহে এই ধরনের একটি ছড়া উদ্ধার করেছেন। মনে হয় এটি কোন পটুয়া সঙ্গীত থেকেই সংগৃহীত---

শিব নাচে ব্রহ্ম। নাচে আর নাচে ইব্র ।

• গোকুলে গোরালা নাচে পাইতে গোবিন্দ ।।

কীর থিররে ক্ষীরের নাড়ু মর্ডমানের কলা ।

নুটিরে নুটিরে থার যত গোপের বালা ।।

নন্দের মন্দিরে গোরালা এল ধেরে ।

তাদের হাতে নাড় কাধে ভাড়—

নাচে থেরে থেরে ।। (ছেলেভুলানো ছড়া (২) ।

পটুরা সঙ্গীতে গোরাঙ্গের প্রসঙ্গও এসেছে। এ গোরাঙ্গ নবন্ধীপের গোরাঙ্গ নালাচল-ডৈতন্য নন। গ্রামের মানুষ, বিশেষ করে নদের নিমাইকেই জানত, গানেও এসেছে সেই প্রসঙ্গ। নিমাইর জন্ম, পাঠশালার শিক্ষা, গদাধর পণ্ডিতকে ষড়াভুজ মৃতি দেখানো, নিমাই সম্যাস প্রভৃতির বর্ণনাই মুখা। গ্রাম্য লোকের বিশ্বাসই এই সকল গানে প্রধান হয়ে উঠেছে:—

কলিযুগে অবতার করিলেন দুটি ভাই। কোতুকে ধরিল নাম চৈতন্য-নিতাই।।

শচীদেবী ও বিষ্ণুগ্রিয়াদেবীকে কাঁদিয়ে নিমাইয়ের সম্যাস গ্রহণ পল্লীর নিরক্ষর কবিদের অন্তরকে বেদনা-বিষ্ণুর করে তুলেছে—

রাত্র প্রভাত হইল কোকিলে কাড়ে রা।

শরনমান্দরে ছিলেন শচীমাতা

ঝোড় তোলেন গা।।
কেন জন্ম নিলিরে বাপ নিমকৃক্ষমূলে।
হরে বাদ মরিতি না করিতাম কোলে।।
কাল তোরে দিলাম বিরা কুলীনের ঝি।
ঘরে বধ্ বিকুপ্রিরা তার উপার হবে কি।।
বিকুপ্রিয়া শচীমাতা দেখুন কাদিতে লাগিল।

লোকসলীতের একটি দিক সমৃদ্ধ করেছে বাউলগান। বাউলগান আধ্যান্থিক সঙ্গীত হলেও জীবনের পাওরা-নাপাওরার বেদনার মাটির বেদনাকেই স্পর্ল করেছে। বাউলের সাধ্যবন্তু 'মনের মানুব'। এই মনের মানুবের খোঁজে বাউলের যাত্রা। তাদের সাধন-পদ্ধতিও রহস্যমর। মনীবী অক্ষর কুমার দস্ত বাউল সম্প্রদারকে চৈতনা-সম্প্রদারের বিকৃত রূপের মধ্যে গণ্য করেছেন। (ভারতবর্ষীর উপাসক সম্প্রদার—প্রথম ভাগ)। একদিক থেকে বাউলদের সহজিরা বৈকব শাখার অন্তর্ভন্ত করা যার, যদিও তাদের ভিতর তান্ত্রিক ও সুফীদের মত ও পথের বিষয়ও দুর্লন্ত নর। ভঃ শাশভূষণ দাশগুস্ত তার Obscure Religiuos Cults গ্রন্থে এই বিষয়ে বিশ্বত আলোচনা করেছেন। 'বাউল' সম্প্রদার প্রচীন হলেও চৈতন্য পরবর্তী-বুগেই এই সম্প্রদারের বিশেব প্রসার লক্ষ্য করা বার। এদের ভিতর কেউ হিন্দু, কেউ বা মুসলমান। হিন্দু বাউল অধিকাংশ বৈকব পন্থী, আর মুসলমান বাউল সুফী পন্থী। কিন্তু মুসলমান বাউলদের গানেও বৈকবতার প্রসঙ্গ রয়েছে। লালন ফলীরের-গানে একাধিক স্থলে চিকণকালা 'কৃষ্ণ' কিংবা 'গোরা'কেই 'মনের মানুব' বলা হয়েছ। লালনের এই গানটি খুবই বিখ্যাত—

আর দেখে যা নতুন ভাব এনেছে গোরা। মুড়িয়ে মাথা গলে কাঁথা কটিতে কোঁপীন ধরা।।

আর এক মুসলমান কবি গেয়েছেন,

জীউ জীউ মেরে মনচোর গোরা। আপহি নাচত আপন রসে ভোরা॥ ( আকবর শাহ)

আধুনিক বাউলগানের একটি সুবিখ্যাত পদ—

এলোরে চৈতন্যের গাড়ী সোনার নদীয়ায়।

চৈতনের কীর্তন ও আচণ্ডালে প্রেম বিতরণ যেমন বাউলগানের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে, তেমনই তাঁর 'প্রেমধর্ম' তির্থকভাবে বাউলিয়া সাধন-পদ্ধতিকে প্রভাবিত করেছে। নরহার সরকার ঠাকুর প্রচারিত 'গৌর নাগর' ভাবের ভজন লোচন-ধামালির ভিতর দিয়ে সহজভাবের পরিপোষকতা করে বাংলার বাউল সম্প্রদারে নতুন প্রেরণা সঞ্চার করেছে। বৈষ্ণবের 'রাগাত্মিক' সাধন-পদ্ধতির সঙ্গে বাউলিয়া মতের নিশ্চিত যোগ লক্ষ্য করা যায়।

লোকনাটা বা বাত্রাকেও প্রভাবিত করেছে বৈশ্বর ধর্ম। এটিও লোকসাহিতো চৈতন্যদেবের দান। বাত্রা হছে লোকবৃত্ত অনুকরণাথাক অভিনরের লোকক রুণ। চৈতন্য-পূর্ববৃগেও বাত্রার প্রসার ছিল। গোবর্ধন আচার্বের আর্যাসপ্তশতীর একটি শেলাকে মুন্তাঙ্গন অভিনরের স্পণ্ট উল্লেখ রয়েছে (১৭৪ সংখ্যার শেলাক)। চৈতন্যদেবের সময়েও বাত্রার প্রচন্দন ছিল। চৈতন্য ভাগবত থেকে জানা যার নিত্যানন্দ মহাপ্রভু বালাকালে খেলাছলে এই ধরনের যাত্রা করতেন। গোরাঙ্গদেবের আর্বিভাবে কৃষ্ণকার্তন ও কৃষ্ণবাত্রার নতুন দুরার উদ্মৃত্ত হয়। অণ্টাদশ শতান্দের শেবার্থে বাংলার বাত্রামাত্রকেই কলা হত 'কালারদমন' বা 'কৃষ্ণবাত্রা'। এই বাত্রার বে স্পণ্টভাবেই চৈতনোর প্রভাব পড়েছে, তার প্রমাণ—এই বাত্রাগানের পূর্বে 'গারচন্দ্রী' গাওয়া হত অর্থাৎ গোরাঙ্গ স্মরণ করেই কৃষ্ণবাত্রা শুরু হত। ডঃ সুশীল কুমার দে বলেন, "These Y-বান্ত্র were preceded by the recitation on singing of a Gaurachandri—a term which unmistakably connects with Gaurachandra or Chaitanya." (Beng.

Lit. in the nineteenth century, Chap. XII) । ভারতীয় নাট্রমন্টের (The Indian Stage) ইতিহাস লেখক হেমেন্দ্র নাথ দাশগুপ্তও বলেন, 'এই মঙ্গলাচরণ বা গোরচন্দ্রিক। হইতেই বারাগানে চৈতনা-দেবের প্রভাব বিশেষভাবে উপলব্ধি করিছে পারা যায়।' (সাহিত্যের কথা বারার ইতিবৃত্ত)। পরে অবশ্য লোচন অধিকারীর আমল থেকে 'নিমাই সম্যাস পালাও বারার আসরে গান করা হত।

লোকসাহিত্যের আর এক অঙ্গ প্রবাদ-প্রবচন । লোকমুখের জ্ঞানগর্ভ বাকাই প্রবাদে পরিগত হয়। চৈতন্য-পরবর্তীকালের বাংলা প্রবাদে চৈতন্যও স্থান পেরেছেন । 'গৌরচন্দ্রিকা' শব্দটিই একটি প্রবাদ, অর্থ ভূমিকা। চৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্ম নিম্নেও কতকর্গাল প্রবাদ গড়ে উঠেছে যেমন---

- ১। ঘরে বাইরে একমন তবে হয় কৃষ্ণভদ্ধন।
- ২। ভজনের কোেয় খেজি নাই ভোজন ছাত্রণ জাতে।
- ৩। রসের ঘরেই গৌর নাচে।
- ৪। বোল্টম হ্বার বড় সাধ।
   তৃণাদিপ শুনে শুনে লেগে গেছে বাদ।।
- ৫। ভবিহান ভজন প্রবাহীন ব্যঞ্জন।

গ্রীচৈতনার প্রভাব শুধু লোকসাহিত্যকে নয়, লোকশিশপকেও নতুন প্রেরণায় উন্দুদ্ধ করেছে।
পূর্বেই বলা হয়েছে, মহাপ্রভুর প্রেমধর্মে জাতি-বর্ণের কোন ভেদ ছিল না। সমাজের অপাংছেয় গ্রেণী এই
ধর্মে বিশিশ্চ মর্যাদা লাভ করেছে। আমাদের দেশের লোকশিশেপর নির্মাতা কেশীর ভাগ এই অবহেলিত
শ্রেণীভুন্ত। তারা চিরকাল অর্থবান লোকেদের নির্দেশে পরমুখাপেক্ষী হয়ে শিলপীর কাজ করে এসেছেন।
শিলপকর্মে শ্রাধীনতা ছিল কম। মুসলমান বিজয়ের পরে কয়েক শতাব্দী তারা মুসলমানী শিলপ-প্রকৃতিকেই
অনুসরণ করে আসছিল। দেশের নিজন্ম শিলপকলা অনেকটা আছ্ম্ম ও স্তিমিত হয়ে পড়েছিল।
চৈতনোর আবির্ভাব এই শিলপকলায় একটি নতুন চেতনা সন্ধার করল। এদেশের গ্রামীন শিলপীর। সেই
চেতনায় উন্দুদ্ধ হয়ে স্থাপতো, ভাল্কর্যে ও চিত্রকলায় কৈছেব পুরাণের বিষয়কে নতুন ভাবে রুপ দিতে সচেন্ট
হলেন। তাদের বারা পোণ্টা তারাও একই ভাবে ভাবিত হলেন। ফলে পোণ্টা ও পোষিত, চিস্তা ও কর্ম,
ভাব ও রুপ যেন এককেন্দ্রিক হয়ে উঠে কৈছবতার ভাবকে বিকশিত করে তুলল।

এই প্রসঙ্গে বিষেশভাবে স্মরণীয় বাংলার স্থাপতা কর্মে টেরাকোটার অলম্করণ। পোড়ামাটির অলম্করণ খুব প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন অগুলে প্রচলিত থাকলেও টেরাকোটায় মৃতি প্রতিকৃতি মুসলমান আমলে একরকম লুপুই হয়ে যাচ্ছিল। বঙ্গদেশেও এর বাতিক্রম ঘটোন। কিন্তু বোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী থেকে বঙ্গের প্রামীন শিল্পীরা আবার টেরাকোটা শিল্পকে জাগিয়ে তুললেন। অন্যান্য মৃতির সঙ্গে বৈষব কাহিনীগুলি পোড়ামাটির-ভাশ্বর্ষে সজীব হয়ে উঠল। এ বিষয়ে বঙ্গের মঙ্গলুমির মঙ্গরাজাদের দান বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাঁরা বৈষ্ণব মনে দীক্ষিত হয়ে যে-সকল মন্দির নির্মাণ করালেন, তাতে পোড়ামাটির ভাশ্বর্ষ বৈষ্ণব ভাবে উক্জল হয়ে উঠল। শুভে, খিলানে, মন্দিরের প্রবেশবারে শোভা পেল পোড়া ইটের সামিত আরতনে কালীয় দমন, নোকাবিলাস, রাসলীলা প্রভৃতি 'বৈষ্ণবলীলা'। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চেন্টার বিভিন্ন জিলার 'পুরাকীতি' বিষয়ক যে পুন্তিকাগুলি প্রকাশিত হয়েছে, তাদের বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, ঠৈতনা প্রবিত্ত বৈষ্ণব ধর্ম মানুবের ভিতর কি উন্দৌপন। সৃণ্ডি করেছিল। প্রেমের স্পর্শে জড়ধর্মী পোড়ামাটি জীবন্ত হয়ে উঠিছিল। এই সময়কার খোদাইকরা কাঠের মৃতি এবং মন্দিরে মন্দিরে প্রতিণিঠত রাধামাধব, রাধাশ্যাম, লালকী প্রভৃতির মৃতিগুলিও উল্লেখযোগ্য।

চিচ্নশিশেও এসেছিল নতুন প্রাণ। মুর্শিদাবাদের কুঞ্জঘাটার রাজবাড়ীতে চারশ বছর আগেকার বৈষ্ণবদের চিন্ন, সপর্যদ চৈত্তনা প্রভৃতি যে চিন্রগুলি এখনও দেখা যার, তাতে রঙে-রেখার ভাব যে কত জীবস্ত হয়ে উঠেছিল, তা অনুমান করা সম্ভব। স্যার গুরুসদয় দত্ত বীরভূম থেকে আবিশ্কার করেছেন বছু একক পট ও জড়ানো পট ( Scroll-painting )। গান সহযোগে পট দেখিরে জীবিকা অর্জনের প্রথাটি প্রাচীন। সেই ধারার প্রাণমর পুনরুষ্জীবন লক্ষ্য করা যায় বীরভূমের গ্রাম্য পটুয়াদের জড়ানে। পটে। কালীর দমন, প্তনা বধ, গোণ্ঠলীলা, বন্দ্রহরণ, রাস — নানাব্যিরে কৃষ্ণলীলার ছবি এই সকল পটে অভিকত হয়েছে। কাপড়ের উপর দেশজ রঙে-আঁকা এই পট নিশ্চিত প্রশংসার দাবী রাখে। এই পটগুলির ভিতর নিতাই-গোরার নগরকীর্তনের যে ছবিটি আঁকা হয়েছে, তা উচ্চতর শিলপকলার নিদর্শন। এখানে ছবিই যেন কথা বলে উঠেছে—

গোর। নাচে আপন মনে
ধরে হরির নাম দিচ্ছেন বালকগণের কানে।
কলিযুগে অবতার করিলেন দুইটি ভাই
কৌতুকে ধরিল নাম চৈতন্য-নিতাই।

## প্রেমাবতার প্রীণৌরাস মহাপ্রভুর স্বরূপ - অনুধ্যান

### অধ্যাপক ব্রজেন্দ্র কুমার দেবনাথ

11 2 11

মর্তোর মৃত্তিকা মাঝে মাছে শর্গের মাধুরীতে পূর্ণ হয়ে ওঠে, হিংসায় উন্মন্ত পূথিবী প্লাবিত হয় প্রেমের বন্যায়, য়ৃগয়ৄগ সাঞ্চিত মালিনা-কালিমা বিধেত হয়ে য়য় সেই মন্দাকিনী ধারায়, পৃঞ্জীভূত অন্ধকার অপসৃত হয় এক দিবা আলোকের ঝণাধারায়, মাটির ধরণীতে রিচত হয় অমরাবতী। তেমনি এক অঘটন ঘটোছল — আজ থেকে পাঁচশো বছর আগে — এক অবিন্মরণীয় আলোকোজ্ঞল দিবা আবিভাবে — এক ফাল্গুনী পূণিমায়। প্রেমের মৃত্ত বিগ্রহ প্রেমাবতার শ্রীশ্রীগোরচন্দ্র আবিভূতি হয়েছিলেন এই পূণা ভারতভূমির শ্রীধাম নক্ষীপে: প্রেমের মৃত্র বেয়হ প্রেমাবতার শ্রীশ্রীগোরচন্দ্র আবিভূতি হয়েছিলেন এই পূণা ভারতভূমির শ্রীধাম নক্ষীপে: প্রেমের ঠাকুর নেমে এসেছিলেন হিংসা-বিষেধ জর্জারত এই ধূলার ধরণীতে। আর তার দিবা জীবনের আলোকে বহুযুগের পূঞ্জীভূত অন্ধকার হয়েছিল বিদ্রিত, তার প্রেমের প্লাবনে সমাজজীবনের সমস্ত্র কালিমা-মালনতা বিধোত হয়ে গিয়েছিল, জনজীবন উন্ডাসিত হয়ে উঠেছিল এক নতুন ভাবের বনায়, এক নব-আলোকের স্লোভোধারায়; এক নতুন জীবনে জেগে উঠেছিল এই দেশ — 'রাজাণে চণ্ডালে করে কোলাকুলি, কবে বা ছিল এই রঙ্গ।' 'চণ্ডালোহিপি শিল্পপ্রেণ্ড'ঃ হরিভন্তি নারায়ণঃ'— এই নর্বাশ্বর উদাত্তকণ্ঠ শোনা গিয়েছিল—

'প্রেমধন বিলায় গোরা রায় প্রেম কলসে কলসে ঢালে ভবু না ফুরায় ( ঐ ) শান্তিপুর ভবু ভবু নদে ভেসে যায়' -

সে কি শুধুই কলপনা বিলাস, আর শুধুই কি নদে-শাহিতপুর ? সারা গোড়-বন্দ কি সেই প্রেমের প্লাবনে ভূবু ভূবু হয়ে যার্য়নি এবং কালক্রমে সমগ্র ভারতভূমিও কি সেই দিবপ্রেমের প্রভাবে এক নব জন্মলাভ করেনি ! ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে তা চিরদিনের জন্য মুদ্রিত হয়ে রয়েছে । শুধু রিসক, ভাবুক, প্রেমিক ভন্ত চিত্তের দর্পণেই নয়, বৃদ্ধিবাদী, মননগীল ঐতিহাসিক বিশেলষণেও এ সতা সর্বজন শীকৃত । বিশ্ববিবেক বিবেকানন্দ তাই সগৌরবে ঘোষণা করেছেন — 'সমগ্র ভারতে শন্তিসণ্ডারকারী আর্যাবর্তের একমাত্র মহাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য।' এদেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি, ধর্ম-কর্ম, সঙ্গীত - চিত্র ভাস্কর্ম সর্বক্ষেত্রেই এই মহাধ্রীবনের এক মহনীয় প্রভাব পড়েছিল । সর্বকালের শ্রেণ্ঠ কবি-শ্ববি রবীন্দ্রনাথের কথায় — 'বর্ষা ঋতুর মত, মানুযের সমাজেও এমন এক একটা সময় আসে — যথন হাওয়ার মধ্যে ভাবের বাৎপ প্রচুর পরিমাণে বিচরণ করিয়। থাকে । শ্রীচৈতনার পরে বাংলাদেশের সেই অবস্থা হইয়াছিল । তথন সমস্ত আকাল প্রেমের রসে আর্দ্র হইয়াছিল'। তাই আমাদের ভাব-ভাষা, শিল্প-সাহিত্য, ধ্যান-ধারণা জীবন-দর্শন সব কিছুই এক পরম রমণীয় ভাবরসে হয়ে উঠেছিল সঞ্জীবিত — এই দেবমানবের মহনীয় প্রভাবে অবিস্মরণীয় অবদংনে ।

বৈষ্ণব কবিগণ সকলেই শ্রীমন্ মহাপ্রভুর এই প্রেম সর্বস্বতার জীবন্ত প্রেম বিশ্বহের ও প্রেমদাতৃত্বের মৃতিই অভিকত করেছেন তাদের সৃষ্ট অনুপম পদাবলী সাহিত্যে। চৈতনা-সমকালীন কবি পরমানন্দ দাস শ্রীশ্রীগোরচন্দ্রকে পরশর্মাণর সাথে তুলনা দিয়েও তৃপ্ত হতে পারেননি–

'পরশর্মাণর সাথে কি দিব তুলনারে পরশ ছোঁয়াইলে হয় সোনা। আমার গোরক্ষের গুণে নাচিয়া গাইয়ারে রতন হইল কত জনা।'

কামধেনু বা কণপতরুর চাইতেও তাঁর অযোচিত প্রেম-বিতরণের বৃপটি মরমী বৈষ্ণব কবি বড় করে দেখেছেন --

এ গুণে সুরভি সুর তরু সম নহেরে
মাগিলে সে পায় কোন জন।
না মাগিতে অখিল ভুবন ভরি জনে জনে
যাচিয়া দেওল প্রেম ধন।।

কবি গোকিনদাস 'নটবর গোর কিশোরে'-র যে রুপটি ধ্যানদৃষ্টিতে দেখেছেন সেখানেও 'অবিরত প্রেম-রতন-ফল-বিতরণে অথিল মনোরথ পূর' - এই জীবস্ত প্রেম বিগ্রহের ম্তিটিই বড় হয়ে উঠেছে। আর একালের বৈষ্ণব-রসাথন্তা প্রখ্যাত সাহিত্যিক দীনেশ চন্দ্র সেনের অবিশ্বরণীয় উদ্ভিটিও এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে — 'প্রেম পৃথিবীতে একবার মাত্র রূপ গ্রহণ করিরাছিল, তাহ। বঙ্গদেশে', এই দিবা প্রেম-ভাবের জীবস্ত বিগ্রহই শ্রীমন মহাপ্রভূ।

#### 11 2 11

আমাদের অন্তরের জিজ্ঞাস। এই জীবন্ত প্রেমবিশ্রহ শ্রীশ্রীগোরচন্দ্রের যথার্থ বরুপ কী এবং তার আবির্ভাবের মৃল কারণ ও তাৎপর্যই বা কী ? চৈতনা জীবনীকারগণ এবং তত্ত্বজ্ঞ বৈষ্ণবাচার্যগণ তথা ভন্ত-মন্তর্গীর সুম্পণ্ট অভিমত—সরং ভগবান শ্রীকৃষ্ণই শ্রীরাধার ভাব কান্তি অঙ্গীকার করে কলিযুগে শ্রীক্র মহাপ্রভুরুপে অবতীর্ণ হরেছেন। গ্রন্থপন্ন শ্রীশ্রীচৈতনা চরিতামৃতের প্রণেতা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোসামী তো সুম্পণ্ট ভাবেই বলেছেন—

'নন্দ পুত্র বলি যারে ভাগবতে গাই। ি সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোঁসাঞি॥'

তার বন্ধব্যের সমর্থনে মহাপ্রভুর সার্ডোতনজন অন্তরঙ্গ পার্ষদের অন্যতম শ্রীল স্বরূপ দামোদরের শ্রেকাবর্গা তিনি উম্প্রত করেছেন। তার মধ্যে একটা ম্বোক এই—

রাধা কৃষ্ণ প্রণর্যবিকৃতি হ্রণ'দিনী শান্তরস্ম।
দেবান্থানাবপি ভূবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখাং প্রকটমধুনা তদ্বয়ং চৈকামাপ্তম্
রাধান্ডাবন্দ্যতি-সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণবর্পম্।।

"গ্রীরাধা গ্রীকৃষ্ণের প্রণয়ের বিকৃতি বা গাঢ়তম অবস্থা। গ্রীরাধা গ্রীকৃষ্ণের হলাদিনী শক্তি। গ্রীরাধা ও

শ্রীকৃষ্ণ একাস্বা, কিন্তু একাস্বা হয়েও তাঁরা অনাদি কাল থেকে গোলোকে পৃথক দেহ ধারণ করে আছেন। এখন সেই দুই দেহ একম্ব প্রাপ্ত হয়ে শ্রীচৈতনা আখ্যা ধারণ করে প্রকট হয়েছেন। শ্রীরাধার ভাব শক্তির ন্ধারা সূর্বালত শ্রীকৃষ্ণবর্গ শ্রীচৈতনাকে আমি প্রণাম করি।"

শ্রীচৈতনা ভাগবতের রচরিত। শ্রীল বৃন্দাবন দাস গোস্থামীর মতানুসারে নাম সম্পীর্ডনের প্রবর্তন এবং পাষস্তীদের উদ্ধারের জনাই শ্রীমন্ মহাপ্রভু আবির্ভত হয়েছিলেন। কিছু শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ্প গোস্থামীর অভিমত — প্রধানতঃ নিজরস আন্বাদনের উদ্দেশ্যেই বরং শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধার ভাব-কাস্তি নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন মহাপ্রভুর্পে, নাম সম্পীর্তন প্রচার তার আনুবঙ্গিক ফল। শ্রীবৃন্দাবনের গোস্থামীগণের তথা শ্রীজীমদন গোপালের আজ্ঞাদেশ নিয়েই তিনি চৈতনা-চরিতামৃত গ্রন্থর রচনা করেছিলেন — এ তথা সর্বজনবিদিত। তাই শ্রীশ্রীগোরচন্দ্রের আবির্ভাবের যে কারণ তিনি নির্দেশ করেছেন — তা বৃন্দাবনের গোস্থামী সম্প্রদায়ের অভিমতসম্মত বলে মনে করা যেতে পারে,। কবিরাজ সর্প দামোদরের আর একটি শ্রোক উম্পৃত করেছেন যার মধ্যে গোর-আবির্ভাবের মূল কারণ স্পর্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে-

শ্রীরাধয়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা

সাদ্যে বেনাশ্ভূত মধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।

সৌখাং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভাং
তাভবাচাঃ সমন্ধান শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীণুঃ।।

শ্রীরাধার প্রথয় মহিমা কির্প, ঐ প্রেমের দ্বারা শ্রীরাধা আমার যে বিচিত্র মাধুর্য আলাদন করেন সেই মাধুর্যই বা কির্প এবং আমার মাধুর্য আলাদন করে শ্রীরাধা যে আনন্দ বা সুথ অনুভব করেন সেই আনন্দই বা কির্প, এই সমগ্র বিষয়ে লোভবশতঃ শ্রীরাধার ভাবে ভাবিত হয়ে শচীদেবীর গর্ভরূপ সিশ্ধুতে শ্রীহাররূপ চন্দ্র থাবিভূতি হয়েছেন।

গোড়ীয় বৈষ্ণবাচার্থগণের মতে প্রঞ্জের লীলাময় শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান; সং, চিং, আনন্দের মূর্ত বিগ্রহ তিনি। সং-এর সন্ধিনী (অস্তির), চিং-এর সন্বিং (চৈ চন্য) এবং আনন্দের হল।দিনী (আনন্দদায়িনী) এই তিনটি শক্তির তিনি পূর্ণতম প্রকাশ। হলাদিনী শক্তির আসাদনের জন্যই ভগবানে এই জগং-সূজন-সালা। এই হলাদিনীরই পূর্ণতম প্রকাশ শ্রীমতী রাধা। তিনি মহাভাব স্বর্গিণী

> "প্রেমের পরম সার মহাভাব জানি। সেই মহাভাব রূপ। রাধাঠাকুরাণী।।"

এই মহাভাব বর্গপণী শ্রীরাধার প্রেম-মাধ্য আবাদনের জনাই শ্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের শ্রীশ্রীগোর সূন্দর রূপে আবির্ভাব। শ্রীরাধার প্রেম জীবস্ত, শ্রীবৃন্দাবনের মাধুরীই বা কির্প গৌরচন্দ্র তাঁর দিবাজীবনের প্রঙাক্ষ আচরণের মাধ্যমে তা জগংকে দেখিয়ে গেলেন। তাইতো গৌর-শরিকর সমকালীন বৈষ্ণব কবি নরহর্তির সরকার ঠাকুর প্রাণের নিবিড় অকৃতি দিয়ে এই সভ্যটাকে চিরকালের জন্য প্রকাশ করে গেছেন---

'যদি গৌরাঙ্গ নহিত কি মেনে হইত কেমতে ধরিতাম দে। রাধার মহিমা প্রেমরস-সীমা

জগতে জানাত কে।।

মধুর বৃন্দা -- বিপিন-মাধুরী প্রকেশ-চাতুরী-সার।

বরঞ্জ-যুবতী ভাবের ভক্তি

শকতি হইত কার ॥'

11 0 11

নীলাচল লীলায় শেষ বার বংসর যে প্রভুর দিব্যোন্মাদ অবস্থায় অতিবাহিত হয়েছিল তথন রাধাভাবে আবিন্ট তাঁর কৃষ্ণবিরহের আতিই ছিল সর্বপ্রধান। কবিরাজ গোলামীর বর্ণনায় তা ভরিসাহিত্যের এক চিবস্মবণীয় সম্পদ হয়ে বয়েছে—

> শেষ আর যেই রহে দ্বাদশ বংসর। কৃষ্ণের বিরহ-লীলা প্রভূর অন্তর।। নিরন্তর রাগ্রিদিন বিরহ-উণ্মাদে। হাসে কান্দে নাচে গায় পরম বিষাদে।।

কৃষ্ণ মথুরা গেলে গোপীর যে দশা হইল। বিচ্ছেদে প্রভুর সে দশা উপজিল।। উদ্ধব দর্শনে থৈছে রাধার বিলাপ। ধুমে ধুমে হৈল প্রভুর যে উম্মাদ প্রলাপ।।

কবিরাজ গোস্বামী বলৈছেন - প্রত্যক্ষদশীসরূপ দামোদর গোস্বামী এবং রঘুনাথ দাস গোস্বামী তাঁদের কড়চার প্রভুর এই বিরহোম্মাদলীলা প্রকাশ করে গেছেন। আর এই লীলা যে কত গভীর গন্তীর এবং সাধারণের অনাধ্যমা তাও তিনি বলেছেন --- দৈনা-বিনয়ের সঙ্গে ---

> প্রভুর বিরহোম্মাদ-ভাব গম্ভীর । বুঝিতে না পারে কেহ যদ্যাপি হয় ধীর ।।

রাধা-ভাবে-ভাবিত গৌরচন্দ্র কৃষ্ণ-বিরহে ব্যাকৃল এবং কৃষ্ণতশ্মরতায় সর্বপ্রই তিনি কৃষ্ণানুসন্ধান তংপর। নদীদর্শনে তাঁর যমুনা-জ্ঞান, সরোবর দর্শনে শ্যামকৃষ্ণ-রাধাকৃষ্ণ, পর্বত দর্শনে গিরিগোবর্ধন, বনদর্শনে বৃন্দারণ্য — এইরূপ প্রভূর 'ভ্রমময় চেণ্টা সদা প্রলাপময়বাদ'। কৃষ্ণ-প্রেম-পাগলিনী মহাভাবময়ী শ্রীমতী রাধা যেমন--

'স্থাবর পক্ষম দেখে না দেখে তার মূর্তি। যাহা যাহা নেত্র পড়ে তাঁহা কৃষ্ণস্ফুর্তি॥'

কৃষ্ণ-বিরহের দিব্যোশ্মাদ অবস্থায় প্রভূও সর্বত্তই কৃষ্ণদর্শন করেছেন।

প্রভুর যথার্থ বর্প তিনি কৃপ। করে নিজেই উদ্ঘাটন করেছেন মধুর ভাবের পরম রসিক শ্রীল রায় রামানন্দের কাছে — যিনি প্রভুর সাড়েতিনজন অন্তরঙ্গ পর্যদের মধ্যমণি বর্প। শ্রীশ্রীটেতনাচরিতামৃতের মধ্যলীলার কবিরান্ধ গোদ্বামী তাঁর হৃদরস্পর্লী অনুকরণীয় ভাষায় অক্ষয় করে রেখে গেছেন — এই তত্ত্ব সন্দেশ। সাধ্যসাধন ওত্ত্বের নিগৃঢ় আলোচনার শেষে রায় রামানন্দ প্রভুর কাছে নিবেদন করেছেন-—

এক সংশয় মোর আছয়ে হলয়ে।
কপা করি কহ মোরে তাহার নিশ্চয়ে।।
সহিলে দেখিনু তোমা সম্ন্যাসী-য়র্প।
এবে তোমা দেখি মুক্তি শাম-গোপর্প।।
তোমার সম্মুখে দেখোঁ কাঞ্চন পঞ্চালকা।
তার গৌরকান্তে তোমার সর্ব অঙ্গ ঢাকা।।
তাহাতে প্রকট দেখি সবংশীবদন।
নানাভাবে চঞ্চল তাহে কমল নয়ন।।
এই মত তোমা দেখি হয় চমংকার।
অকপটে কহ প্রভ! কারণ ইহার।।

রায় রামানন্দ তার হদয়ের অন্ধ্রুচর্য অনুভূতির কথা প্রকাশ করে জানালেন — প্রথমে গোদাবরী-তীরে ভোমাকে সন্মাসী রূপে দেখেছি, আজ দেখাছি তোমাকে নৃতন রূপে। আজ আর তোমার 'সামাসী' রূপ দেখাছি বা, দেখাছি 'গাম-গোপরূপ' শ্যাম-সুন্দর বংশীবদন রূপ। আর তোমার সম্মুখে শর্ণবর্ণের এক প্রতিম। দেখোছ যার গোরকান্তিতে তোমার শ্যামবর্ণরূপ আচ্ছাদিত—

'পাইলে দেখিল ভোমা সম্মাসী বর্প। এবে তোমা দেখি-মুঞি শ্যাম-গোপর্প।। তোমার সম্মুখে দেখোঁ কান্তন পন্তালিকা। তার গোরকান্তে তোমার সর্ব-অঙ্গ ঢাকা।। তাতে প্রকট দেখি সবংশীবদন। নানা ভাবে চণ্ডল তাহে কমল-নরন।।

এই সব দেখে আমি বিস্মিত, মনে প্রবন্ধ সংশয় দেখা দিয়েছে। তুমি কুপা করে এর কারণ প্রকাশ করে আমার মনের সংশয় অপনোদন কর। 'প্রভূ বললেন তোমার কৃষ্ণে গাঢ় প্রেম রয়েছে ভাই তুমি সর্বগ্র কৃষ্ণ দর্শন করছে'—

> 'মহাভাগবত দেখে স্থাবর সঙ্গম। তাঁহ। তাঁহা হয় তার শ্রীকৃষ্ণ স্ফ্রেণ।।'

तात तामानन्द महरक ছाড़वात পाद नन ---

'রার কহে—প্রভু তুমি ছাড় জারজুরি।
মোর আগে নিজরুপ না করিছ চুরি।।
রাধিকার ভাবকান্তি করি অঙ্গীকার।
নিজরুস আমাদিতে করিরাছ অবতার।।
নিজগুঢ় কার্ব তোমার প্রেম অম্বাদন।
আনুবঙ্গে প্রেমমর কৈলে গ্রিভুকন।।'

ভরের কাছে ভগবান তথন ধরা পড়ে গেলেন। ভগবান 'চতুর চূড়ার্মান' সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রেমিক ভব্ত বোধহয় তাঁর চেয়েও চতুর। আর ভব্তের কাছে ধরা দিতে, আপন সর্প প্রকাশ করাতেই তে। ভগবানের সর্বাধিক আনন্দ। তাই প্রেম-বিগ্রহ প্রশিলীরচন্দ্র প্রেমিক-ভন্ত-শিরোমণি রায় রামানন্দের কাছে আপন সর্প প্রকাশ করলেন; শুধু প্রকাশ করা নয় — রাধাকৃক্ষের মিলিত বিগ্রহ যে একটি তাই দেখালেন তাকৈ—

> তবে হাসি তারে প্রভু দেখাইয়া বর্প। রসরাজ — মহাভাব দুই একর্প।।

এই অপূর্ব রূপ দর্শনে রায় রামানন্দ আনন্দে মৃছিত হয়ে পড়লেন। প্রভূ আপন শ্রীহুম্ত স্পর্টে তাঁর চৈতন্য সম্পাদন করলেন এবং :

'আলিঙ্গন করি প্রভূ কৈল আশাদন।
তোমা বিনা এইরূপ না দেখে কোনজন।।
মোর তত্ত্ব লীলারস ডোমার গোচরে।
অতএব এইরূপ দেখাইল তোমারে।।
গোর অঙ্গ নহে মোর রাধাঙ্গ স্পর্শন।
গোপেক্তসূত্র বিনা তেহোঁ না স্পর্শে অনাজন।।

'অপ্রাক্ত শৃঙ্গার-রসরাজ মৃতি প্রাকৃষ্ণ, নিখিল রসামৃতিসিদ্ধু প্রাকৃষ্ণ এবং কৃষ্ণ বিষয়ক প্রেমের চরমতম প্রকাশ যে মাদনাথ্য মহাভাব', সেই মহাভাব স্বর্গুপিনী প্রীরাধা — আর এই দুয়ের মিলিত রূপই যে প্রীপ্রীপ্রাক্তিন্দ্র তাই প্রভূ নিজগুণে কৃপা করে দেখালেন রায় রামানন্দকে। এই অংশের আলোচনা প্রসঙ্গে একালের অন্যতম প্রেচ বৈষ্ণবতত্ত্বাবিদ প্রাল রাধাগোনিন্দনাথ মহাশায় বলেন — ''রসরাঞ্জ মহাভাব — এই দুইয়ের অপূর্ব মিলনে শৃঙ্গার রসরাজ মৃতিধর প্রীকৃষ্ণ এবং মহাভাবময়ী প্রীরাধা এ দুয়ের মিলনে এক অতি অনির্বচনীয় রূপ। এই রুপে শ্রীকৃষ্ণের নবজলধর শ্যামরূপ শ্রীরাধার অঙ্গের কেবল কান্তিরারা প্রচ্ছয়নহে, শ্রীরাধার গোর অঙ্গ রারাই আচ্ছাদিত। প্রভূ জানালেন — রামানন্দ, আমার নিজের অঙ্গ বাস্তবিক গোর নহে। আমার প্রতি অঙ্গে গোরাঙ্গী-শ্রীরাধা স্পর্শ করিয়া আছেন বলিয়াই আমাকে গোর দেখায়। তিনিও রজেন্দ্রনন্দন বাতীত অপর কাহাকেও কথনও স্পর্শ করেন না। শ্রীরাধার মাদনাখ্য মহাভাব দ্বারা আমার নিজের দেহমন বিভাবিত করিয়াই আমি নিজের মাধুর্য আশাদন করিতেছি। ভঙ্গিতে প্রভূ জানাইলেন — তিনি রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধার গোর অঙ্গ দ্বারা সর্ব অঙ্গে আচ্ছাদিত হইয়া শ্রীরাধার জাবে বিভাবিত হইয়া শ্রীরাধার ক্রোর অঙ্গ দ্বারা সর্ব অঙ্গে আচ্ছাদিত হইয়া শ্রীরাধার জাবে বিভাবিত হইয়া শ্রীরাধার ক্রিরেছেন। ''

রায় রামানন্দের মত প্রেমিক ভল্তের কল্যাণে জগতের সকলে প্রেমাবতার শ্রীমন্ মহাপ্রভুর যথার্থ-শ্বরূপ অকাত হবার সৌভাগ্য লাভ করলেন।

11 8 11

কুদ্রাতিকুদ্র এই নিবন্ধকার, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর অমর বাণীর শরণ নিয়ে বলি —

আমি অতি কুদ্র জীব পক্ষী রাঙ্গার্টুনি। যে যৈছে তৃষ্ণায় পিরে সমুদ্রের পানি।। তেমনি প্রেমাবতার শ্রীগোরাঙ্গের পর্প অনুধ্যানের অনধিকার চর্চা করলাম — ডম্জন্য সাধু-সম্জন-বৈষ্ণব চরণে ক্ষম। প্রার্থী। প্রেমের ঠাকুরের শুভ-আবির্ভাবের পাঁচ শত বংসর পূর্তির পূণালয় সমাগত প্রার। যে প্রেমের ঠাকুরের এমন অব্যারিত করুণা, বিনি প্রেমের জীবন্ত বিহাহ তারই শ্রীশ্রীচরণে কোটি কোটি দশুবং প্রণাম নিবেদন করি, প্রণাম সেই শুভ পূণ্য তিথিকে — যে তিথিতে তিনি আবির্ভ্ত হরেছিলেন এই মর্ডা পৃথিবীতে।

> 'পৃথিবীতে আছে ষত নগরাদি গ্রাম । সর্বত প্রচার হইবে মোর নাম ॥'

তাঁরই শ্রীমুখের এই অমোখ-বাণী অক্ষরে অক্ষরে সতা। আর---

অদ্যাপিও সেই লীলা করে গোরা রাম।
কোন কোন ভাগাবান দেখিবারে পায়।।"

—এই মহাজন বাণী অন্তরে শাশ্বত রেখে কৃপাময়ের শ্রীচরণে জানাই — তাপদম মালিনাগ্রন্ত জীবনের কোটি কোটি প্রণান্ধ, আর প্রার্থনা করি দন্তে তৃণ ধারণ করে, — হে গৌরচন্দ্র, হে কৃপাময় — তোমার প্রেম-ভান্তির কৃপাকনা দান করে আমাদের তৃষিত প্রাণ শান্ত কর, সার্থক কর, পবিত্র কর এ জীবন!

নমো মহাবদান্যার কৃষ্ণপ্রেম প্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণ চৈতন্য নান্দে গৌরডিববে নমঃ।।
নমন্দ্রিকাল সত্যায় জগলাধ সূতার চ।
সভূত্যায় সপুনায় সকলায় তে নমঃ।।

# सीरिएका - भवएएवत भून्तम सकाम

### **उक्रेंत** (जान शाविन भाकी

ভারতীয় অধ্যাত্মদর্শনতত্ত্ব ক্রমশঃ সোপানের পর সোপান অভিক্রম করিয়া শেষে পূর্ণ বিকশিত রূপ পরিপ্রাহ করিয়াছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের দর্শনশাদ্ব ও মৌলিক ধর্মশাদ্বের সহিত ভারতীয় দর্শন-শাদ্বের তুলনাত্মক আলোচনা অবাস্তর। কারণ সে সমস্ত শাদ্বে থুব জোর মৃত্তি পর্যন্ত পন্থানির্দেশ খুণিজয়া পাওয়া যাইতে পারে। মৃত্তির পর যে আরও কিছু থাকিতে পারে, তার অবধারণা সে সমস্ত শাদ্বের বিষয়বদত্বর বহু উধেব'র ব্যাপার।

একটি পূর্ণপ পূর্ণ প্রক্রুটিত হওয়ার পূর্বে ক্রমান্বরে বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়া ক্রমবিকাশ লাভ করিতে থাকে। যেমন, প্রথমে পূর্ণের কলি, তারপরে অর্ধ প্রক্রুটিত অবস্থা, তারপরে একটি একটি করিয়া পার্পাড় মেলিয়া সমস্ত পাপড়ি খুলিয়া যায়। এ অবস্থাতেও তার পূর্ণ প্রক্রুটিত সর্পের পরিচয় হয় না যে পর্যন্ত তার কেশরকাষে মধুসন্তিত হইয়া ভ্রমর সেই মধুপানরত অবস্থায় মৃদুগুন্ধন না করে — ইহার পরই সেই পূর্ণেপর সৌরভরাশি বিচ্ছুরিত হইয়া ভর্তুর্দিক আমোদিত করে। ইহাই পূর্ণেপর পূর্ণ বিকশিত অবস্থা। ঠিক এই প্রকারে ভারতীয় অধ্যাত্মদর্শনতত্ত্বর ক্রমবিকাশ ধারে ধারে যুগ যুগ ধরিয়া ঘটিয়া চলিয়াছে। ইহার প্রত্যেকটি শুর সেই অনাদি সনাতন হইয়াও চির নৃতন। অধ্যাত্মতত্ত্বর সহিত পরতত্ত্বও (Supreme Absolute Divinity) ঠিক এই ক্রম সোপান অবলম্বন করিয়া সেই সৃষ্টির আদিকাল হইতে ক্রমে ক্রমে নানাবিধ শুরুপ বা অবতারের আকার গ্রহণ করিয়া পূর্ণ বিকশিত শুরুপের অভিবান্থি হইয়াছে। ভগবান রঙ্গেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃক্ষই পরতত্ত্বের পূর্ণভ্রম বিকশিত প্রকাশ বা শুরুপ।

সৃষ্টিতে পরতত্ত্ব প্রথম প্রকাশ রক্ষায়র্প। এই য়র্প নিশক্তিক, নিরাকার জ্যোতির্ময় প্রকাশ মাত্র। তার পরবর্তী প্রকাশ আদিদেব মহাদেব। এই প্রকাশে শক্তির পরিচয় আছে, কিন্তু বিলাসবৈচিত্রা নাই। আরও একটু উন্নত প্রকাশ নারায়ণ য়র্প। ইহাতেও শক্তি অর্থাৎ প্রীলক্ষ্মীর সেবা পরিদৃষ্ট, কিন্তু সে সেবাতে বিলাসবৈচিত্রা থ্ব অহপত্ট। পরবর্তী প্রকাশ রাম-সীতা। এই রাম-সীতা যুগল প্রকাশে কিণ্ডিৎ বিলাস আছে। কিন্তু বৈচিত্রা নাই। তারপরে শক্তিমান্ ও শক্তির বিলাসবৈচিত্রা প্রকাশ পাইয়ছে দ্বারকেশ কৃষ্ণের মধ্যে। এই প্রকাশ পরতত্ত্বের পূর্ণ য়র্বৃপ। কিন্তু এই শক্তিও শক্তিমানের বিলাসে ঐশ্বর্যই প্রধান। এখানে মাধ্র্য নাই। ইহার পরবর্তী প্রকাশ মথুরেশ কৃষ্ণে। এখানে মাধ্র্য আছে, কিন্তু তাহাও কিণ্ডিৎ ঐশ্বর্যমিশ্রতা। এখানে পূর্ণভর প্রকাশ। শেষে কেবলমাত্র বৃন্দাবনেই পরতত্ত্বের পূর্ণভম লীলাবিলাস মাধ্র্যমূর্ব প্রকটিত। এই মাধ্র্য রসলীলা পুরুষোত্তম প্রকিশ্বত একটি হইলেও তাহার সেই লীলারস আশ্বাদনের কোন বিশেষ সুযোগ প্রীরাধাকৃষ্ণ করিয়া উঠিতে পারিলেন না। তাই প্রীরাধাকৃষ্ণ উভয়কেই এক তনু লইয়া অবতীর্ণ হইতে হইল। প্রীরাধাকৃষ্ণকরিকের এই মিলিত তনুই আমাদের সদোপাস্য প্রীগোরাঙ্গ মহাপ্রভ্ । শ্রীরাধাকৃষ্ণই শ্রীগোরাঙ্গ ম্বুপে কলিহত জীবকে সর্বপ্রেক ব্রুরস মাধ্র্য আশ্বাদন করঃইবার জন্য নবন্ধীপে শচীদুলালর্পে অবির্ভ্ত হুইলেন আজ হইতে পাঁচণত বৎসর পূর্বে। তাই মহাজন গাহিয়াছেন —

র্যাদ গৌর না হইত তবে কি হইত কেমনে ধরিত দে। রাধার মহিমা ব্রজরস সীমা জগতে জানাত কে।। মধুর বৃন্দা--- বিপিন মাধুরী
রসের চাতুরী সার ।
বরজ বুবতী ভাবের ভকতি
প্রবেশ হইত কার ।।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই লীলার প্রেমভন্তির চরমরসনির্বাস আপামর জনসাধারণে বিতরিও হইয়াছিল। জীবের পারাপাত্র বোগ্যতা অবোগ্যতা কিছুই বিচার না করিয়াই শ্রীগৌরছরি নামপ্রেম ও রজরসমাধুরী বিজাইয়াছেন।

আজ হইতে পাঁচণত বংসর পূর্বে শ্রীমন্মহাপ্রভূ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন --

পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। \* সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম।।

সত্যই আজ সেই বাণী সার্থকর্প গ্রহণ করিয়াছে। পৃথিবীর প্রায় সর্বদেশেই শক্ষ কাজ অভারতীয় বৈশ্বকন্ত শ্রীগোর নিত্যানন্দের নাম লইয়া খোলকরতালসহ হরিনাম সংকীর্তন করিতেছেন। এখন পৃথিবীর এমন কোন দেশ নাই বেখানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নাম ভবিভেরে উচ্চারিত না হইতেছে; এমনকি সাম্যবাদী দেশ রাশিয়া ও চীনদেশেও শ্রীমন্মহাপ্রভুর নাম প্রসারলাভ করিয়াছে। সর্বশেবে শ্রীর্পগোদামীপাদর অনুসরণে প্রার্থনা জানাই—

অনশিতচরীং চিরাৎ কর্ণয়াবত্তীর্ণ কলো । সমর্পায়তুমুম্মতোজ্জন রসাং বর্ডার্ডাগ্রয়ম্। হারঃ পুরটসুন্দরদূর্যিতকদম্বসন্দীপিতঃ সদা হদরকন্দরে স্ফুরতু নঃ শচ্চীনন্দন ॥

### মহাপ্রভুর অন্তথ বি রহস্য

### বিমলেন্দু সরকার

#### বেশ-অনেক বংসর আগের কথা।

মহাপ্রভূ শ্রীচৈতনার অংতর্ধান সম্পর্কে প্রথাত ঐতিহাসিক আর ভন্তজনের মনে নান। প্রশ্ন আন্দোলিত হচ্ছে। তাঁরা বহু পঁ,থি, ইতিহাস আর তথ্য সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু সমস্ত তথ্যের মধ্যে বথেন্ট গড়ামল। তাই অনুসন্ধান চালালেন ডাঃ নীহাররঞ্জন রার, ডাঃ রমেশ মজুমদার, ডাঃ হরেকৃষ্ণ মহাতাব, প্রথ্যাত প্রস্নতত্ত্বিদ্ ঐতিহাসিক রাথালদাস কল্যোপাধ্যার, ডাঃ দীনেশ চক্ত সেন আর সেই সঙ্গে এসেছেন কৃষ্ণপ্রেমী পরম বৈষ্ণব আফ্রিকার অধিবাসী রিচার্ডস সিরিল শঙ্গা, প্রভূ। ২৫/২৬ বছরের যুবক, প্রথর মেধাবী, ভারতীয় দর্শন শান্দের অসাধারণ জ্ঞান, তিনিও এসেছেন মহাপ্রভূর দেহাবসান না অংতর্ধান এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালাতে।

ফরাসী পণ্ডিত রোমা রোল। বাস্ত করেছেন মহাপ্রভূ মারা গেছেন মৃগীরোগে। রিচার্ডস সিরিলের মহাপ্রশ্ন আর জিল্কাসা -- যদি মহাপ্রভুর এপিলেপসিতে মৃত্যু হয় তবে নিশ্চরই তার সমাধিক্ষের থাকবে। প্রমবৈশ্ব রিচার্ডস সম্বন্ধে একটু বলি। বাল্যকাল হতে তিনি জানতেন যে, তাদের গ্রামের এক গরীব খরের মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে হবে। বাবা, মা পাহী-নির্বাচন করেছেন আর রিচার্ডস এই বিয়েতে নিজের সম্মতি দিয়েছিলেন। পরে সহরে উচ্চশিক্ষা গ্রহণকালে এক ধনী কন্যাকে ভালবেসে ফেললেন। ভলেই গেলেন গ্রামের সেই বাগদন্তা গরীব মেয়ের কথা। গ্রামের মেয়ে যথন জানলেন রিচার্ডস তাকে পরিত্যাগ করে ধনী কন্যাকেই বিয়ে করবেন, তথন সেই মেয়ে বছরের পর বছর কেঁদে কেঁদে ন। থেয়ে শকিয়ে শকিয়ে আত্মহত্যা করে। রিচার্ডস করেক বছর পর গ্রামে এসে সেই থেয়ের আত্মহত্যার কথা জানলেন। তখন বিবেকের দংশনে আর অনুতাপে নিজেও কাদতে লাগলেন। ধনী-কন্যার দিকে অর ফিরেও তাকালেন না। প্রাণে তার শান্তি নেই। সাক্ষাং হ'ল পাশ্চাত্যে ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা দ্রীল ডব্ভি বেদান্তবামী প্রীভূপাদের সঙ্গে। প্রভূপাদ তাঁকে শান্তির পথ দেখালেন। অহরহ কৃষ্ণনামে ডবে থাকতে। রিচার্ডস মদ. মাছ, মাংস সব পরিত্যাগ করেছেন। গাঁতা আর চৈতন্য চরিতামৃত তাঁর কণ্ঠস্থ, প্রাণে এসেছে শান্তি। তিনি নীলাচলে এসে অনুসন্ধানে মহাপ্রভর সমাধিক্ষেত্র পেলেন না। প্রশ্ন-দেহাবসান হ'লে অন্যান্য কৃষ্ণভর-গণের মত তাঁরও সমাধিক্ষের থাকবে। অনুসন্ধানে জানলেন মহাপ্রভু তার জীবণদশার শেষ দিকে কাশীমিশ্র ভবনের গম্ভীরার মেলেতে কৃষ্ণনাম্ম ব্যাকুল হয়ে তাঁর নয়নাশ্র দিয়ে শ্রীকুষ্ণের রূপ অভিকত করে তাঁরই উপর নিজের মধ ঘষছেন উন্মাদের মত আর বলছেন — বল কৃষ্ণ -- কোথায় গোলে তোমা পাব। মুখ, নাক ক্ষতবিক্ষত, তবও বিরাম নেই। মহাপ্রভুর এই দৃশ্যকে পণ্ডিত রোমা রোলার ধারণা এণিলেপসিতে মহাপ্রভু য়ারা গেছেন।

শ্রখ্যাত ঐতিহাসিকগণের অনুসন্ধানের শেষ নাই। ঐতিহাসিকের কাজই হচ্ছে প্রচলিত ধ্যান-ধারণার বাহিরে মাটি খু'ড়ে আর প'ুড়িপর হতে সত্য উম্বাটন করা।

জন্মানন্দ রচিত চৈডন্য মঙ্গলে লেখা আছে—"রথ বিজয়া নাচিতে, ইটাল বাজিল বামপারে আচম্বিতে"। চরণে বেলনা বড় ষশ্চীর দিবসে, সেই লক্ষো তোটায় শরন অবশেষে। মায়া শরীর তথা রহিল যে পড়ি। চৈতন্য বৈকুষ্ঠে গেলা জন্মুৰীপ ছাড়ি।।

এর অর্থ রথ যাত্রার সমর নাচতে নাচতে ইটের আঘাতে মহাপ্রভুর বাম পা রুথম হর। সেই ক্ষতদ্বান পরে বিষান্ত রূপ ধারণ করে। প্রচণ্ড বস্থুপার জ্বরের ঘোরে আপ্রর নিজেন তোটা গোপীনাথে, আর সেখানে তাঁর দেহাবদান হর। মনে প্রশ্ন এলো র্নাদ মহাপ্রভুর এই ভাবেই মৃত্যু হর ভাহতো ভার সমাধিক্ষেত্র নেই কেন ? তাঁর মৃতদেহ দাহ করা হ'ল, না সমৃত্যে ভাসিরে দেওয়া হ'ল, সে সম্বদ্ধে কোন কথা লিপিবন্ধ নেই কেন ? নেই কেন প্রত্যক্ষদর্শীর বিষয়ণ। আবার 'চৈতনা চরিতামৃতে' কৃষ্ণাস কবিরান্ধ লিখেছেন--

"থাকে যদি আর্শেষ বিক্তানিব লীলাশেষ যদি মহাপ্রভুর কুপা হয়"

এখানেও লক্ষ্য করা যাচ্ছে বে কৃষ্ণাস কবিরান্ধ মহাপ্রভুর শেষ লীলা বা অণ্তর্ধান বা সমুদ্রে নিমগ্ন হওয়া বা দেহাবসান — এ সম্বন্ধে তিনি নিরুত্তর।

লোচন দাসের 'শ্রীচৈতন্য মঙ্গলে' জানতে পারি, সেখানে লোচনদাস বলেছেন---

"তৃতীয় প্রহর কেলা রবিবার দিনে, জগানাথে লীন প্রভ হইলা আপনে"॥

আবার প্রভাপর্দুদেবের সমসাময়িক উৎকলীয় কবি দিবাকর দাসের ''ঞ্চগাল্ল চরিতামৃত'' রচনার জানা যায়—

এমন্ত ভাবি প্রীচৈতন্য প্রাক্তগন্নাথ অঙ্গে লীন"।

এই তথাকে কেন্দ্র করে প্রথ্যাত ঐতিহাসিক আর ভন্তজনের শুরু হ'ল জ্ঞান অবেষণ । আর নীলাচলের তংকালীন সমাজের, রাংট্র বাকস্থার, আর দেশবাসীর মনোভাব সম্পর্কে তথ্য আহরণ । মহাপ্রস্তু যিনি কৃষ্ণ চিস্তার বিভোর, তিনি বৃন্দাকন, ধারকা ছেড়ে নীলাচলে এসেছেন, মারের ইচ্ছাপুরণে ।

তৎকালীন উড়িষ্যায় রাজত্ব করতেন গজপতি প্রতাপরুদ্রদেব। বাঁর রগনৈপুণ্য আর পোর্ববির্বের প্রবল প্রতাপে যকন রাজা সেকেন্দার সহ বহু রাজা ভীত ছিলেন। এই সেকেন্দার বহুবার উড়িষা। আক্রমণে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু প্রতাপরুদ্রদেবের প্রবল প্রতাপে সেকেন্দার ভরে গিরিকন্দরে প্রবেশ করেন প্রতাপরুদ্রদেব মান্দারণ দুর্গের কাছে নবাব আলাউন্দিন হোসেনের সেনাপতি ইসমাইল গাজীকে অপূর্ব রণ কোশলে পরান্ত করে দিক্ষণে কৃষ্ণ। নদীর ভট পর্যন্ত করে নিলেন। সেই প্রতাপরুদ্রদেবকে চৈতনাদেব উপদেশ দিলেন —

ক্ষে কার্য কিনা তুমি না করিবে আর নিরন্তর কর গিয়া কৃষ্ণ সংকীর্তন।'

প্রতাপর্যুদ্রদেব রাজকার্য আর শাসন ভূলে নির্মাণজত হলেন কৃষ্ণ ভান্ত রসে। তার তথন একমার ধ্যান, জ্ঞান কৃষ্ণনাম। ফলে একের পর এক দূর্গের পতন হতে লাগল। অন্যান্য রাজ্য আর সূলভানসপ প্রতাপর্যুদ্রদেবের সাম্রাজ্যের বহু অংশ ছিনিরে নিলেন। আন্তে আন্তে দক্ষিণে মুসলিম রাজ্য প্রতিষ্ঠার সূচনা ঘটল। চৈতন্য বিরোধীগোষ্ঠা দেশের জনসাধারণকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিরে দিলেন প্রতিষ্ঠনা

মহাপ্রভুর জনাই দেশের আর রাজার এই দুর্গতি, আর পরাজয়ের কারণ।

দেশের রাজপুরুষ আর চৈতন্য বিরোধীগোণ্ঠীর একমায় ধ্যান জ্ঞান রাজাকে মহাপ্রভুর প্রভাব থেকে আর হরিনামে মাতোয়ার। হতে বিরও করতেই হবে।

মহাপ্রভূর জাতির প্রতি আহ্বান — তোমরা সব উচ্চ-নীচ আর অস্পৃশাতার গণ্ডি পেরিয়ে 'সব হিন্দু এক হও'। ব্রাহ্মণকেও কোল দিচ্ছেন আবার হাড়ি-মুচি-ডোম সকলকে হরিনাম আন্দোলনে আলিক্ষন করছেন। তার প্রভাবে জগলাধ মন্দিরে উচ্চ-নীচ সকলের সমান অধিকার। মহাপ্রসাদ এক পাত্র হতে উচ্চ-নীচ সকলেই একত্তে ভূলে থাচ্ছেন। এতে মন্দিরের পাণ্ডা, পুরোহিতের একাংশ ও উচ্চবর্ণ হিন্দুদের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভ জেগেছে এই মহাপ্রভূর উপর।

র্থাদকে প্রতাপবৃদ্ধদেবের চার রাণীর মধ্যে এক রাণী পশ্মাবতী বীর সিংহ নামক এক বৌদ্ধের অনুগামী হয়ে বৌদ্ধ আদর্শে অনুরাগী হয়ে পড়েন। এর ফলে হিন্দু ধর্মের পণ্ডিত সমাজ ক্ষিপ্ত হয়েছেন। মহাপ্রভুর হরিনাম কীর্তনের প্রভাবে দেশের উচ্চ-নীচ সকলেই 'এক মন এক প্রাণ'। বৌদ্ধধর্মের প্রতি আর কেউ আরুল্ট নয়। বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বীরাও দেখলেন এই সুযোগে মহাপ্রভুর প্রভাব থর্ব করতে পারলে তাদের ধর্মনত প্রতিষ্ঠিত হবে। আর এই কারণে বৌদ্ধরাও চক্রান্তকারীদের সঙ্গে হাত মেলাল।

মহাপ্রভু কৃষ্ণনামাবেগে আর ভাবের আবেশে নিমন্থিত। তাঁর কাছে দোষী-নির্দোষী, শনু-মিন্ন সকলেই সমান। সকলকেই শিব জ্ঞানে দেখছেন আর দুচোখ দিয়ে কেবল অগ্র ঝরে — কোথা কৃষ্ণ — বল কোথা গেলে তোমা পাই।

এদিকে রায় রামানন্দের সহোদর প্রশাসক গোপীনাথ পট্টনায়ক রাজ তহবিল তছর্পের অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত। এই গোপীনাথ পট্টনায়ক মহাপ্রভূর পায়ে পড়ে 'বাঁচাও, বাঁচাও' বলে আর্তনাদ করছেন। মহাপ্রভূ তাকেও কোল দিলেন ও সব অপরাধ ক্ষমা করতে বললেন। ফলে গোপীনাথ মুন্তি পেলেন। রাজ্যের শাসন কার্যে মহাপ্রভূর এমন অভাবনীয় প্রভাব দেখে, রাজ্য পরিচালনার কর্ণধার হতে দেশের বুদ্ধিজীবীমহল তথা জনসাধারণের একাংশ ক্ষ্ম্ — কি করে রাজাকে চৈতন্য প্রভাব থেকে মুক্ত করা যায় তাই গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলেন।

মন্দিরের পূজারী এবং পাণ্ডাদের একাংশের মহাপ্রভূব প্রতি প্রচণ্ড ক্ষোভ -- এই মহাপ্রভূই যত সব ছোটজাত — হাড়ি-মুচি-মেথর র্যাদের এই পূজারী পাণ্ডারা ঘূলায় দূরে সরিয়ে রাখতেন, তাদের মন্দিরে প্রবেশাধিকার দিয়ে একাকার করেছেন, এই হরিনামের অমোঘ শক্তিতে। প্রতাপর্দ্রদেবের প্রধান মন্ত্রী গোবিন্দ বিদ্যাধরের একমাত্র ধ্যান — এই সুযোগে কি করে রাজাকে হটিয়ে রাজসিংহাসন দখল করা যায়। বঙ্গদেশের সূলতান যথন উড়িষ্যা আক্রমণ করল তখন এই বিদ্যাধর বিশ্বাসঘাতকতা করে সূলতানের সঙ্গেহাত মেলায়। উক্ষেশ্য রাজার শক্তি থর্ব করে যদি রাজ সিংহাসনের অধিকার পাওয়া যায়। ভেতরে ভেতরে চারিদিক হতে বড়ফ্য — এই মহাপ্রভূর প্রভাব থর্ব করতেই হবে।

প্রতি বছরের মত সেবারও নীলাচলে এসেছিলেন নিত্যানন্দ মহাপ্রভূ, অবৈতাচার্য, পুরীতেও তথন ছিলেন শর্প দামোদর, জগদানন্দ, পণ্ডিত রবুনাথ দাস, শংকর প্রভৃতি অন্তরঙ্গ লীল। সহচরবৃন্দ। এখা মহাপ্রভূর সঙ্গেই থাকতেন। কীর্তন করতে করতে মহাপ্রভূ মন্দিরে প্রবেশ করলেন। প্রবেশ করা মান্ত মন্দিরের প্রোহিতরা হঠাৎ মন্দিরের সমস্ত দরজা বন্ধ করে দিলেন, তথন বেলা ৪টা।

মহাপ্রভূর সঙ্গে কাউকেই প্রবেশ করতে দেওয়। হ'লন।। মন্দিরে প্রতিবারই মহাপ্রভূ কীর্তন করতে করতে ভন্তবৃন্দসহ মন্দিরে প্রবেশ করেছেন, কিন্তু কোনবারই সমন্ত দরজা বন্ধ করে দেওয়। হর্মন বা ভন্তবৃন্দকে প্রবেশাধিকার না দিয়ে কেবলমাত্র মহাপ্রভূকেই মন্দিরে প্রবেশ অধিকার দিয়ে ভারপর রাত্রি ১১টায় অর্থাৎ সাত ঘণ্টা পর পুরোহিতরা মন্দিরের দরজা খুলে দিলেন আর জানালেন জগায়াথে লীন হয়েছেন মহাপ্রভূ'।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই প্রখ্যাত ঐতিহাসিক, গবেষক আর ভবজনের অনুসন্ধান আর যুদ্ধির বিচার। এই সভ্যানুসন্ধান আর যুদ্ধির কণ্টিপাথের আর তৎকালীন সে দেশের পরিছিতি যা ইতিপূর্বেই বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে, সেই ঐতিহাসিক গবেষণাকে কেন্দ্র করে ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন অন্যান্য ঐতিহাসিকগণের সঙ্গে একমত হয়ে জানালেন—We may, however, make a reasonable guess as to the fact of the case. Chaitanya was in Jagannath Temple when the priests apprehended his end to be a near. They shut the gate against all visitors.

অন্তরে উচ্চাটে ।।' ( চৈতন। মঙ্গল, লোচন দাস )

This they did to make time for burying him, within the temple. If he left the world at 4 P.M., the doors we know were kept closed till 11 P.M. This time was taken for burying him and repairing the floor after burial. The priests at 11 P.M. opened the gate and gave out that Chaitanya was incorporated with the image of Jagannath. (Chaitanya and his age. p. 259—265)

ঐতিহাসিকের গবেষণামূলক অভিমত মন্দিরের সমস্ত দরজা বন্ধ করে কেলা ৪টা হতে রাড ১১টা এই ৭ ঘণ্টার মধ্যে মন্দিরের অভ্যন্তরে মহাপ্রভূকে হত্যা করে মাটিতে প<sup>2</sup>তে ফেলে মেঝে আবার ঠিকঠাক করা হ'ল। আর দেশবাসীদের জানান হ'ল যে মহাপ্রভূ প্রীক্ষণায়াথে লীন হয়েছেন।

মহারাজ প্রতাপরুদ্রদেবও জানতেন গোকিদ বিদ্যাধর আর চতুদিকের দৃষ্ট চক্রের বড়যন্ত্রের কথা। কিন্তু তিনি তথন অসহায় ভীত, সম্বস্ত্র। মন্দিরের পুরোহিতবর্গ যথন অপেক্ষারত ভক্তজনদের জানালেন যে মহাপ্রভু আর নেই, জগরোধে লীন হয়েছেন, তথন বৈন্ধবগণ আকৃলি বিকুলি করে কেঁদে উঠলেন।

'কান্দিল বৈষ্ণবগণ কুহাতো কুহাড়ে' ে বৈষ্ণব দাসের চৈতন্য চকড়া )

মহাপ্রভূ আর এজগতে নেই. এই সংবাদে ভস্তগণ যেমন ক্রন্দন আর্তনাদ করছে, ওদিকে নীলাচলে সর্বত্ত একটা ভীত, সম্বস্ত ভাব। গঞ্জপতি প্রতাপর্দুদেব পুরী ত্যাগ করে পালিরে কেতে বাধ্য হন কটকে। ঐতিহাসিকগণের অভিমত বহুবংসর ভরে হরিনাম কীর্তন করেননি ভন্তজন। প্রখ্যাত ঐতিহাসিকগণের অভিমত সমর্থন যোগ্য। কারণ মহাপ্রভু কীর্তন করতে করতে মন্দিরে প্রবেশ করার আগে মন্দিরের পুরোহিতগণ কি সবজাস্তা ছিলেন যে মহাপ্রভু সেইদিনই জগলাথে লীন হয়ে যাবেন আর সেইজনাই কেবলমাত্র সেইদিনই মহাপ্রভু মন্দিরে প্রবেশ করা মাত্র ৭ ঘণ্টা ধরে সব দরজা বন্ধ করে রাখলেন ? ইতিহাসে একথা পাওয়া যায়না যে মহাপ্রভু পুরোহিতদের জগলাথে লীন হয়ে যাবার কথা গোপনে জানিয়ে ছিলেন।

ওদিকে মন্ত্রী গোকিন্দ বিদ্যাধর গঙ্গপতি প্রতাপর্দূদেবের দুই পুরদের পর পর উড়িষ্যার রাজ সিংহাসনে লোক দেখান বসিয়ে ঘাতকের দ্বারা দুই রাজপুর হত্যা করে ঠিক এক বংসরের মধ্যে রাজ সিংহাসন অধিকার করেন।

প্রতাপরুদ্দেবের রাজ্য পরিচালনায় অসাফলোর কারণ হিসাবে প্রথাত প্রকৃতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক রাথালদাস বন্দোপাধ্যায় তাঁর History of Orissa Vol. I P. 330, 331, 336 গ্রন্থে জানালেন 'Chaitanya was one of the principal causes of the political decline of the empire and the people of Orissa.

অর্থাৎ প্রতাপর্দ্রদেবের রাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে মহাপ্রভুর প্রেমধর্মের প্রত্যক্ষ প্রভাবে দেশের দুর্গতি। এটাই প্রতিপন্ন করলেন রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ মহাতাব প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ।

মহাপ্রভুব প্রেমধর্ম আর গঙ্গপতি প্রতাপরুদ্রদেবকৈ অহরহ কৃষ্ণনামে ভূবে থাকতে নির্দেশ দিরেছিলেন — সেই কারণেই কি মহাপ্রভু অপরাধী ? না — কখনই না । যদি দেখা যায় একঞ্জন ডান্তার সার্জেনকে তার গুরুদেব অহরহ কৃষ্ণনাম জপ করতে নির্দেশ দিয়েছেন । অপারেশন টেবিলে রোগীর অপারেশন সাফল্যের সঙ্গে করাই ডান্ডারের কর্তব্য । ডান্ডারবাবু যদি অপারেশনের সময় সব ছেড়ে কেবল কৃষ্ণনাম জপ করতে থাকেন সে ক্ষেত্রে গুরুর নির্দেশ দায়ী নয় ।

গঙ্গপতি প্রতাপর্দ্রদেবকৈ মহাপ্রভু কৃষ্ণনাম জপ করতে নির্দেশ দিলেন, অর্থাৎ ধর্মপথে নিজেকে পরিচালিত করতে উপদেশ দেন। কিন্তু রাজ্য পরিচালনায় উদাসীন থাকতে নির্দেশ দেননি। কুর্ক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্তালে আত্মীয় বজনদের বিরুদ্ধে অন্যথারণে বিমুখ হয়ে অর্ধানে বিষর্দ্ধিত নিন্দুপ। তথন শ্রীকৃষ্ণ অন্যায়ের বিরুদ্ধে অন্যায়কারীদের বিরুদ্ধেই অস্ত্রপ্রয়োগ করতে নির্দেশ দিলেন — কারণ এটাই ধর্মপথ।

মহাপ্রভু কৃষ্ণেনামে তার ভাবের আবেগে নিমণ্ডিত আর সেই সুযোগে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধী গোপীনাথ পট্টনায়ককৈ মহাপ্রভু কোল দিতে পারেন, কিন্তু শাসনকার্যে অধিন্ঠিত শাসককৃষ্ণ অপরাধীকে ছেড়ে দেকেন কেন ? বিচারকের কাছে সাধারণ মানুষ আর নিজ সন্তান অপরাধী হলে বিচারে সকলেই সমান। এখানে রেহ, ভালবাস। বা যে কোনও প্রভাব প্রতিপত্তির স্থান নেই।

শ্বাধীনতার প্রাক্কালে গান্ধীজী অভিমত প্রকাশ করলেন, ভারত খণ্ডিত হবার আগে তাঁর দেহ যেন খণ্ডিত করা হয়। কিন্তু জিলা সাহেব বেঁকে বসলেন — হিন্দুদের সাথে মুসলমানেরা বাস করবে না। আর সেই জন্মই মুসলমানদের আলাদা রাণ্ট্র চাই। চারিদিকে চলুল হিন্দু নিধন। যে সুরাবাঁদর প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ নির্দেশে সারা বাংলা সহ কলকাতা জুড়ে হিন্দু নিধন চলুল আর শ্বাধীনতা ঘোষণার পর সুরাবাঁদ সাহেবকে যথন দেশের যুব সম্প্রদায় মরিয়া হয়ে খুন করতে চলেছেন, সেই মুহুর্তে সুরাবদি প্রাণ বাঁচানর জন্য গান্ধাজীর পায়ে পড়গেন। গান্ধাজী তথন মানসিক ভারসাম। হারিয়ে ফেলেছেন। এতদিনের সাধনা হিন্দু মুসলমান ঐক্য সব চুরমার হয়ে ভারত ভাগ হয়েছে। চারিদিকে দাঙ্গা হাঙ্গামা। তিনি রামধ্ন প্রার্থনায় ময়। সেই সুযোগে সুরাবদি গান্ধাজী পদপ্রান্তে আশ্রম নিলেন। গান্ধাজী তাকে ক্ষমা করতে কলেছেন। এক্ষেত্রে সুরাবদির বিচার হ'ল না কেন? গান্ধালীর প্রভাব শাসনকার্যে প্রভাবিত করতে দেওয়া উচিত হয়নি শাসককুলের। বড় বড় রাদ্মা নায়কদের অপকীতির বিচার হয়েছে পরবর্তীকালে। ইতিহাসই তার সাক্ষা দেয়। অথচ এই সুরাবদি ছাড়া পেয়ে পূর্ব পাকিস্থানে গেলেন। কথিত আছে মন্ত অবস্থায়, অন্তপত্ত্বা স্থায় পেটে লাখি মারেন। এই সুরাবদি বেইরুট হতে ২০ বছরের মেয়ে বিয়ে করে দেশে ফিরলেন। জিয়ার সঙ্গে হাত মিলিয়ে ভারত ভাগ কয়েছেন, সেই খন্তিত পূর্ব পাকিস্থানে শাসন ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হ'তে রাজনীতির আশ্রম নিয়েছেন। তার মনের কি এতটুকু পরিবর্তন হয়েছিল ? ধর্মীয় আদর্শ মানুষকে দেয় দেবছ। অন্যায় হতে বিরত করে আর দেশের শাসন অপরাধীকে দণ্ড প্রদান করে।

শিবাজী রাজকার্য পরিচালনা করছেন। তাঁর গুরু রামদাস এলেন। গুরুর নির্দেশে শিবাজী সমস্ত রাজস্ব গুরুদেবের পায়ে সমর্পণ করলেন। গুরু রামদাস তাঁকে প্রত্যেকের দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষা করতে নির্দেশ দিলেন। পরীক্ষান্তে গুরু শিবাজী মহারাজকে রাজ্য ফিরিয়ে গৈরিক অর্থাৎ ত্যাগের আদর্শকে অক্ষান্তন করে প্রজাদের দেওয়া রুদ্দের যাবতীয় অর্থ আর সম্পদের কেবলমাত্র রক্ষক এই জ্ঞানে প্রজার মঙ্গলে রাজ্য শাসন করবার পথ নির্দেশ দিলেন।

শিবাজী মহারজ গুরুর নির্দেশ অহরহ কার্তন অর্থাৎ সমরণ রেখে রাজা শাসন করে গেছেন। রাণ্ট্র পরিচালনার কোনবৃপ উদাসীন্য দেখাননি। এইখানেই গজপতি প্রতাপবৃদ্দেবের সঙ্গে শিবাজী মহারাজের পার্থকা। দুইজনেই গুরুর নির্দেশ পালন করেছেন। কিন্তু রাজ্য শাসনে চরম উদাসীন্য দেখিয়েছেন প্রতাপ বুদ্রদেব। অথচ রাজ্যশাসন হতে অবাহতি নেননি। এ ক্ষেত্রে মহাপ্রভু প্রদাশত পথ ভ্রাস্ত নথা। ভ্রাস্ত তারাই যারা গুরুর নির্দেশের অপব্যাখ্যা আর অপপ্রয়োগ করেছেন।

## विश्ववी खीरिएवा

## স্থীর কুমার চক্রবর্তী

আন্ধকের যুগ-মানসে চৈতন্যদেবের নতুন মৃল্যায়ন রেখাৎকত হছে। ঐ মানস প্রতিফলনে তিনি কেবল ধর্মপ্রচারক বা ধর্মসংস্কারক নন। তিনি তার থেকে বহুদিকের বিচারে সমান্ধ-বিপ্লবের অন্যতম পথিকৃত। অবশ্য বর্তমান ভারতের ভৌগোলিক থণ্ডের মধ্যে আবর্তিত ও ধীরত্ম হলেও আধুনিক পরিবর্তন-দীল সমাজের মানসিকতার আলোক সম্পাতে তার যথার্থ মৃল্যায়ন সম্ভব নর। একে উপলব্ধি করতে হলে সেই পঞ্চদশ-যোড়শ শতকের সামাজিক অবস্থান, ধর্মীয় প্রভাব ও প্রতিপত্তি, শিক্ষাদীক্ষা, শাসন ব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক ভারসামা ব্যবস্থা ও আর্থিক মেরুদণ্ডের যথার্থ মৃল্যায়ন দরকার। ছোট একটি প্রবন্ধে তার পূর্ণ বিকাশ সম্ভব নর। শুধু কয়েকটি রেখা টানা যেতে পারে।

সে যুগের ভারতীয় সমাজ ছিল মূলত ধর্মীয় সমাজ। দুটি ধর্মীয় বৃষ্টে তা আবাঁতত ও পরিচালিত হত। ঐ দুটি বৃত্তই ছিল পরস্পর বিপরীতমুখী। এই বৈপরীতা ছিল পরস্পরের ধর্মীয় ভাবনায়, এষণায় আচার আচরণে, বিশ্বাসে, ধ্যানধারণায় এবং সাযুজা সাধনে। অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধাও ছিল ঐ দুটি সমাজের সামনে প্রায় দুটি বিপরীত বিন্দুতে অবন্থিত এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও ঐ বৈপরীতা ছিল লক্ষ্যনীয়।

সে বুগে ইসলাম ছিল রাজধর্ম। তার উদার কোল সকল নিপীড়িতের জনাই খোলা ছিল। সেখানে ছিল ঈশ্বরের সকল বিশ্বাসী বান্দার প্রতি সমান প্রাত্ত্বমূলক ব্যবহারের প্রতিপ্রতি। উপাসনালয়ে সকলের সমান প্রবেশাধিকার। নারী সমাজের মর্যাদা ও সম্মান রক্ষার বিশাল আহ্বান ছিল। সকলের জন্য ছিল মন্তব-মাদ্রাসা শিক্ষার উদ্মন্ত অঙ্গন।

পক্ষান্তরে, হিন্দু সমাজ ছিল অবরুদ্ধ-প্রবাহ এক গন্তালিকা। এক বিশাল বিপুল অচলায়তন। বর্ণান্তিত ধর্মের বিজ্ঞানসম্মত শ্রম বিভাগ ছিল জ্ঞাতিভাগের বিভেদাত্মক সংকীর্ণ গোড়ামিতে আবদ্ধ। এর পাঁচটি শাখা: শাস্ত্র, বৈষ্ণব, সৌর, শৈব ও গাণপতা: পরম্পর পরম্পরের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হতেও কসুর করত না। একের পরিবারে অন্যের কন্যার বিয়ে হত না। উপাসনা গৃহের দরজা, তা মন্দির বা পজামগুপ যাই হোক না কেন, সকল হিন্দুদের জনা অবাধ মন্ত ছিল না। এর সঙ্গে ছিল ছঁ.৫ অচ্ছতের দিগন্তব্যাপি খুণার পরিমণ্ডল। সামন্ত শাসনে সমাজ ও গ্রাম শহরে নিরবচ্ছিল অশান্তি ও নানাবিধ বিপর্যয় ছিল নিত্যনৈমিত্তিক। বাবসায়ী সমাজও খুব নির্ভাবনায় ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারতেন না। সলতানী সৈন্য, মনসবদার ও জমিদারদের অত্যাচার-লুষ্ঠনে তাঁরা প্রায়ই নিস্ন হয়ে যেতেন। সাধারণ ঘরে সন্দরী মেয়ে বৌকে রক্ষা করা কঠিন হত। কঠিন পর্দাপ্রথার আবর্তেও তাদের নিরাপত্তা রক্ষা করা যেত না। কোন মেয়ে একবার লাষ্টিতা বা পরপুর্ষের স্পর্শে কল্মিতা হলে, সে কোনরকমে নিম্নেকে উদ্ধার করে আনলেও বা নিজের কাঠিনোর দারা আদ্মরক্ষা করে এসে হাজির হলেও, পরিবার বা সমাজ তাকে স্থান দিত না। নব শাখে বিভন্ত বৈশ্য সমাজের তর্ণরা নিজ নিজ বৃত্তি অবলম্বনে সংসার্যাত্রা নির্বাহ করলেও ঐ সব শ্রেণীবৃত্তি সকলের সুষ্ঠু গ্রাসাচ্ছাদন বাবস্থা করতে প্রায়ই অপারগ হত। এ ছাড়া বিশাল সংখ্যক কৃষিজীবী ও ভূমিজ শ্রেণীর আধিক অকস্থা ছিল অতান্ত করুণ ও বর্ণনাতীত। টোলের সংস্কৃত শিক্ষার দরজা সকলের জন্য উন্মন্ত ছিল না। ব্রাহ্মণ বৈদা ব্যতিরেকে অন্য কারো জন্য এই শিক্ষার দরজা খোলা ছিল না। কারন্থরা শিখতেন রাজভাষা ফার্সী। তাছাড়া বৃহত্তর জনসমাজ ছিল অশিক্ষার কৃপমণ্ড;কতায় আবদ্ধ।

এই প্রেক্ষিতে, বিশেষত, সে আমলের গৌড়বঙ্গের হিন্দু সমাজের উপর ইসলামের আঘাত তার বিশাল ও অনৈকাবন্ধ সমাজদেহে ভাঙন ধরিয়েছিল। ঐ সমাজের নীচুতলায় সে ভাঙন ছিল থুব সুস্পন্ট,

ভার ও প্রচন্ত। গোড়বিজ্ঞরের প্রথম দিকে ইসলামের যোদ্ধারা তাঁদের মতে এই বিষমী ও মৃতিপৃঞ্জক সমাজকে, সমৃলে ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর হয়ে "হয় ইসলাম গ্রহণ কর, নয় মর" নীতি নির্মম নিন্দুরতায় প্রয়োগ করেছিল। কিন্তু তাতে অনেকাংশে সফল হলেও সর্বাংশে সফল হওয়া সম্ভব হল না। অর্থাৎ মন্দির চূর্ণ করে মসজিদ গড়া অথবা কৃষিজীবী গ্রামীণদের উপর ঐ আক্রমণ চালানো হলেও হিন্দু সমাজ ও ধর্ম বাবস্থাকে সম্পূর্ণ নির্মৃল করা গেল না। উপরস্থ হিন্দু সমাজ তার চারদিকে বাধানিবেধের প্রস্তর কঠিন প্রাচীর তুলে দিল। সামান্য গুটি বিচ্ছাতিতে অনুদার ও নির্মম বহিষ্কারের নীতি নিল। প্রতিরোধ গড়ে উঠল দিকে দিকে। তাই কৌশল পাল্টান হল। এবার গাজী ও ফকীররা অত্যাচারিত ও প্রপীড়িত, অচ্চুত ও অবহেলিত মানুবগুলির মধ্যে গিয়ে ঘটি গাড়েলেন। ইসলামের উদার্ধ নিয়ে গিয়ে তাদের "আচণ্ডাল" নির্মিশেষে কোল দিলেন। প্রান্ত্রেরোধে দিন্দিকত ও নবীন প্রেরণায় উদ্বৃদ্ধ করতে সমর্থ হলেন। আর দেশের নতুন ধর্মীয় শাসকশ্রেণীর সমধর্মী হবার বাড়িত গোরবে ও মসজিদে-উপাসনাগৃহে বিস্তবান ও সম্প্রান্ত প্রশীর মানুষের সঙ্গে একাসনে বসবার সুযোগ পেয়ে, তারাও নতুন আনন্দ ও উৎসাহে উদ্দীপ্ত হল। ফলে, সে আমলের গোড়ীয় হিন্দু সমাজ থেকে বেরিয়ে গিয়ে দলে দলে মানুষ ইসলাম কবুল করতে লাগল।

সে আমলের গোড়ীয় সমাজে ঐ ভাঙনের সূত্রপাত হয়েছিল সেই মুয়াদশ শতাব্দী থেকে। দুর্মদ গতিতে চলেছিল পঞ্চপ্রশ-বোড়শ শতক অর্থা। এই দীর্ঘ তিন-চার শ' বছর জুড়ে যে কেবল হিন্দু সমাজের নীচের তলার মানুবেরাই ইসলাম কবুল করেছিল তাই নয়, উপরতলার বহুজনও কলেমা-দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন নানা কার্যকারণে। কেউ শাহী ক্ষমতার অংশ লাভ ও ভোগের লোভে, কেউ অর্থনৈতিক কারণের তাগিদে, কেউ প্রেম-মূহববতের কারণে, কেউ রূপবহিদর দাহতে অস্থির হয়ে, অবার কেউ বা ইসলামের উদার্য, সৌন্দর্য, জীবন ধারণের সারলা ও সামাজিক প্রাতৃষ্ধবোদে আকৃট হয়ে।

এই সমগ্র ধর্মীর মর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক পাওঁছানতে নিমাই জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বড় হয়েছিলেন। সে আমলে প্রচলিত সর্বোচ্চ সংশ্রুত শিক্ষায় পারক্ষম হয়েছিলেন, প্রেণ্ঠত্বের অধিকারে। হিন্দু ধর্ম ও দর্শনে অর্জন করেছিলেন অনন্য বৈদন্ধ। স্বীকৃতিলাভ করেছিলেন সে আমলের শ্রেণ্ঠতম পণ্ডিত ও সুব্যাখ্যাকার হিসেবে। নীরস শাশ্র আলোচনা করেও থার অস্তর ছিল রসাংলুত, রেহন্নিন্ধ ও প্রেময়। শাদ্রবৈদন্ধ যার কোন "অহ্নকারাংলুত অভিমান" সৃণ্টি করতে পারে নি। বরং সে আমলের সন্ধাণি দৃষ্টি ও অনুদার হিন্দু সমাজের ক্ষরিষ্ণু ও অভ্যাচারী রূপদর্শনে তিনি একদিকে হয়েছিলেন বাধাতুর ও মনাদিকে করেছিলেন বিদ্রোহ। সে বিদ্রোহ ছিল তাঁর একদিকে এই অনুদার ও সন্ধাণিতে। সমাজের এবং অন্যাদিকে প্রবল প্রতাপানিত ও অভ্যাচারী ধর্মীয় শাসকদের বিরুদ্ধ।

তিনি অনুধাবন করেছিলেন যে, সে আমলের যুগ মান্সভূমিকে নতুন ভাবনায় উছ্,স্ক. সংঘবদ্ধ, অনুপ্রেরিত ও কাঁষত করতে হলে ধর্মীয় অনুষঙ্গ ও বিচারের উদার পরিমণ্ডল সৃণ্টি ছাড়া ধিতীয় পথ নাই। আর আপায়র জনসাধারণের কাছে পৌছবার জন্য দর্বদ ত্যাগ করতে হবে, সর্বদার্থ দিতে হবে বিসর্জন, চীরমাচ ধারণ করতে হবে এবং নিজের জীবনযাত্তা, আচার-আচরণ, জীবন-বোধ, প্রত্য়য় ও কর্মের মধ্যে সাযুজ্য সাধন করতে হবে। এবং নিমাই পণ্ডিত তাই করেছিলেন। প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এই উচ্চকোটির আদর্শ : আপান আচার ধর্ম অপরে শেখাও। যে আচরণ একদিন মুসলমান ফ্লীররা নিজেদের জীবনচর্যায় সূপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। যে আচরণ ভারতধর্মের সনাতন আদর্শ। যা একদিন ঘোষণা করেছিল : উচ্চ কোটির ভাবনা তোমাদের জীবনচর্যা হোক ও সামান্যভাবে জীবন ধারণ। অধুনা সাম্যবাদীদের পরিভাষায় de-classed অর্থাং শ্রেণীবিচ্নাত হবার সাধনায় যার রুপান্তর ঘটেছে।

এই জাকনচর্যার সঙ্গে সঙ্গে, আজকের পরিভাষায়, তিনি একটি বিপ্রবায়ক "শ্লোগান" দিয়েছিলেন ঃ

"আচণ্ডালে দিয়ে কোল, ফল হরি হরিবোল"। তদানীন্তন হিণ্দু সমাজের রক্ষণশালতার ও কৃপমণ্ড,কতার দুর্গ হরেছিল প্রকশ্পিত। তাতে ফাটল ধরেছিল। কারণ যে যুগে উচ্চবর্ণেতর শ্রেণীর মানুষ উচ্চবর্ণের কোন ব্যক্তিক স্পর্শ করলে তাঁকে দানান্তে শুচিশুদ্দ হতে হত, সেই যুগে "আচণ্ডালে কোল" দেবার উদান্ত আহ্বান এবং তাকে কারে পরিণত করবার চেন্টা, জীবন সাধনা ও তাকে সিদ্ধ এবং প্রতিন্টিত করার ঘটনা তংকালীন যুগালোকে ভীষণ ও রচনান্থক বৈপ্রবিক। তাছাড়া, ভগবদ্ উপাসনার বার ঐ "আচণ্ডালের" জন্য পরম প্রেমে ও উদার্যে অনর্গল করে দিয়ে আপামর সকলের জন্য "হরি নাম" বিলানোও কম দুঃসাহসের কান্ধ নর। এর সঙ্গে এসে যুক্ত হল আরো দুটো দুঃসাহসিক কান্ধ। (১) আখড়ার দৈনিক সাদ্ধ্য কীর্তনে "আচণ্ডাল" ভন্তবৃন্দের সমাবেশ ও (২) "হরি লুটের" উদার প্রচলন। সে "লুটের" সামান্য নিবেদিত বাতাসা প্রসাদ সকলে মিলে মনের আনন্দে ও ভিন্নতে কাড়াকাড়ি করে খাওয়া।

দৈনন্দীন কান্ত শেষে সকলে একটা আখড়ায় মিলিত হয়ে "নাম কীর্তন" প্রবর্তনের ফল হয়েছিল সুদ্রপ্রসারী। এর ফলে হিন্দু সমাজের ব্যণ্টি ভিত্তিক ধর্মাচরণের গোড়ায় জোর আঘাত পড়েছিল এবং এক্ষেত্রে সমন্টিগত আচরণ, উপাসনা ও কীর্তনের পথ হয়েছিল প্রশন্ত, উন্নত ও দৃঢ়। অর্থাৎ মহাপ্রভূ প্রীচৈতনা কীর্তন ও আখড়ার সমন্থ, ভব্তি ও প্রেমের বন্ধনে "আচণ্ডাল রান্ধানকে" বৈধে ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ধর্মাচরণের "আচার সর্বস্ব, জটিল ও ব্যয় সাপেক্ষ" দিকটিরও নিজের প্রতিণ্ঠিত পদ্মায় অবসান ঘটিয়েছিলেন। 'আয়াসসাধা' পূলা পাঠের স্থলে কেবল নামকীর্তন করলেই ভগবানের সামিধা, কূপা ও আশীর্বাদ লাভ করা যায় — এই পথের নির্দেশ দিয়েছিলেন। কেবল ভব্তিভবে নামগান ও হরিলুট। দু পয়সার বাতাসা হলেই চলে। কিছু ফুল ও তুলসীপাতা। তা তখন বাংলার হিন্দুদের ঘরে ঘরেই একটা ছোট বাগান ও একটা করে তুলসী গাছ থাকত। কারণ তখনকার গ্রামীণ সমাজ জীবনে বাগান করা ও তুলসী গাছ বোনা এবং তা রক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য ছিল। এখনকার শহুরে সমাজের নত এমন "নাড়ামোছা" ছিল না। ভাই মূল ও তুলসী কিনতে হত না। ছিল সহজলভা।

তেমনি বিবাহ রীতিতেও তিনি অতি সরক বিধান প্রবর্তন করেছিলেন। দৃ'জনের মনের মিল ঘটলে কেবল "মালাচন্দনে" বিয়ে সিদ্ধ হবে। সামনে সাক্ষী থাকবে তুলসী গাছ। অর্থাৎ প্রকৃতি। দ্বামী মরে গেলে প্রয়োজনে মেয়ের দ্বিতীয়বার বিয়ে হবে। সংকার হবে "সমাধি" দিয়ে।

শ্রীচৈতনাদেবের এইসব কার্যকলাপ দেখেশুনে ও পর্যালোচন। করলে মনে হয় যে, ইসলামের "সরল ও সমণ্টিগতভাবে" ধর্মাচরণের প্রভাব তাঁর উপরেও পড়েছিল।

এরই সাথে তিনি নবদীপের শাসক কাজীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে তাঁর অত্যাচার ও পীড়নকে শুরু করে দিতে বাধ্য করেছিলেন। এরজনা শ্রীখোল ও করতাল সহকারে সহস্র মানুষের ঐক্যবদ্ধ অহিংস ও প্রেমোচ্ছল অভিযানের তিনি ছিলেন পুরহিত ও পুরোধা। আজকের পরিভাষার ঐটিই ছিল ভারতের প্রথম ''সত্যাগ্রহ''।

অত্যাচারী শাসক সেই উদ্বেল জনতরক্ষের সামনে তাঁর মদোদ্ধত শির নত করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

এর ফলপ্রতিতে ইসলাম অভিমুখী শূরভাঙনের প্রবাহ তার দুর্বার গতি হারিয়ে ফেলেছিল। পরস্তু তিনচারল বছর ধরে নিরবছিল শাসন ক্ষমতা ভোগের পরে ও রাজঐশ্বর্ধের বিলাস বাসনে অভক্ত জীবনবার। ইসলামের পণ্ডাকাবাহীদের জীবনচর্বায় আদর্শচ্যুতি ঘটিয়েছিল এবং ইসলামের আহ্বানে সেই মোহম্মদীর উদার্ধ ও প্রাভক্তের সারাকালের হন্তাবলেপে তার কম্বরুষ্ঠ হারিয়ে ফেলেছিল। তাই দেখা যায়

যে, ঐ যুগে বহু মুসলিম ঈশ্বর ভন্ত ও প্রেমিক গোড়া সুন্নিবাদীদের কলর থেকে বেরিরে এসে নিজেদের প্রেম ও ভন্তি সাধনার পৃথক পদ্ম গড়ে তুলেছিলেন ও প্রতিন্টা করেছিলেন। সমাজে এখা সুফীসন্ত, আউল-বাউল ও দরকেল বলে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। এরই সঙ্গে প্রীট্রতন্যের প্রেমধর্মের প্রাক্তন বহু মুসলমান ভন্ত প্রেমিককে আকর্ষণ করে ছিল ও নিজের ধর্মীয় বাহুক্মনে আবদ্ধ করেছিল। বিক্কৃদ্ধ ও উত্তেজিত মুসলমান সমাজের প্রচণ্ড পাঁড়নও এ'দের বিচলিত করতে সক্ষম হর্মন। ভন্ত ও প্রেমিক বকন হরিদাসের জীবনকথা তার ঐতিহাসিক সাক্ষ্য বহন করছে।

এই ঐতিহাসিক পৃষ্ঠভূমি পেছনে রেখে শ্রীশ্রী শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য পদার্পণ করেছিলেন সে আমলের রাজশন্তি ও দন্তের কেন্দ্রস্থল গোড়-লখ্নোতির উপকণ্ঠ গ্রাম রামকেলীতে। এই সমগ্র এলাকা বর্তমানে মালদহ জেলার ইংরেজবাজার থানার অন্তর্গত। ১৫১৯ খৃণ্টাব্দের জ্যোন্ডিতে ঐ পবিত্র পদার্পণ ঘটেছিল। তিনি পুরীধাম থেকে তীর্থ কুলাকনের বাত্রাপথে রামকেলীতে করেকদিন বিশ্রাম নির্রোছকেন।

সুলতান হোসেন শাহ্ তথন গোড়বঙ্গের দণ্ডমুণ্ডের হণ্ডাকণ্ডা বিধাতা। একঞ্জন দীর্ঘ ও সমুদ্রতদেহী, বালচ্চ ও গোরাঙ্গ পুরুষের ধ্লি-মলিন গোরিক চীররাচ্ছাদিত দেহকে ছিরে এক বিশাল জনসংঘট্টের আগমন বার্তা পেয়ে সুলতানের সুদ্ধরে উদ্বেগ ও চিস্তার কুঞ্চন দেখা দির্মেছিল। তিনি তার কুশাগ্রবৃদ্ধি দুইজন মন্ত্রীকে খবর সংগ্রহে পাঠিয়েছিলেন। এ'রা হলেন সুলতানের ব্যক্তিগত সচিব (দবীরখাস) ও অর্থমন্ত্রী সোকর মল্লিক) রূপ এবং সনাতন।

শ্রীচৈতন্য তথন ভন্ত পরিবৃত হয়ে রামকেলীর তমাল গাছের তলার বসে আছেন। সেখানে উপস্থিত হলেন রাজপুরুষয়। বারা হিন্দু হলেও জীবনচর্যায় ছিলেন ইসলামের প্রভাবে প্রভাবান্বিত। আর তাইতা সে আমলে শাভাবিক ছিল। শ্রীচৈতনের বিষয়ে খোঁজ নিতে এসে তাঁদের অন্তরের উপলব্ধিতে কী বিপ্লব ঘটে গেল তার সাক্ষ্য বহন করছে ইতিহাস।

হঠাং দেখা গেল শ্রীচৈতন্য বৃন্দাবনধামে যাবার ইচ্ছা ত্যাগ করে পুরীধামে ফিরে গেলেন। অনুমান রূপ সনাতনের পরামর্শেই তার এই সহসা প্রত্যাবর্তন। তারা হয়তো সন্দেহ প্রবণ সুলতানের দ্বারা কোন বিপদ ঘটানোর ইঙ্গিত শ্রীচৈতনাকে দিয়েছিলেন। এর পরেই রাজক্ষমতার ও ঐশ্বর্ধের মারা ত্যাগ করে প্রথমে রূপ পালালেন। সনাতন সুলতানী মহাকরণের প্রকোণ্ঠে বন্দী হলেন। গোঁড়ের "চমকান্" এর সাক্ষী হয়ে রয়েছে। শেষে প্রহরীকে সহস্র শর্ণমূল্য উৎকোচ দিয়ে তিনিও পালালেন। এই উৎকোচের বাকস্থা করে গিয়েছিলেন রূপ। তারপর দুভাই মোগল অত্যাচারে অবলুপ্ত তীর্থ বৃন্দাবনের উপকত্তে মিলিত হলেন। শ্রীচৈতনার ধর্ম আন্দোলনের স্রোতে এক নতুন বেগের সন্ধার ঘটল। রূপ ও সনাতন গোস্থামী লুপ্ত বৃন্দবনধাম পুনরুদ্ধার করলেন। শ্রীচিতনোর অনুভব, উপলব্ধি ও দর্শনকে সুললিত সংক্তেত ভাষায় লিপিকর ও প্রচার করলেন এবং নিজেরা তা জীবনে আচরণ করে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করলেন: "তুণাদিপ সুনীচেন, মৃদুনি কুসুমাদপি। বজ্লাদিপ কঠোরানি, তরোরেব সহিষ্কৃণ।"। অর্থাং তৃণের নম্বতা, কুসুমের কোমলত, বজ্লের কঠোরতা ও বৃক্ষের সহিষ্কৃতামণ্ডিত হবে একজন বৈক্ষবের জীবন ও সমগ্র জীবনহর্ষা।

এই অস্ত্র সম্বল করে প্রাঁচেতনা সে আমলে প্রকল রাহ্মণ্য অভ্যাচারের বিবুদ্ধে বিদ্রোহ ও একটা সমাজ বিপ্লব সাধন করেছিলেন। বার জন্য সনাতনী গোঁড়া মৌলববাদীরা তাঁকে রাজপন্তির সাহায্যে বাংলা ছাড়তে বাধ্য করেছিলেন এবং তিনি উড়িষ্যার পুরীধামে বসবাস শুরু করেছিলেন। সেইখানে বসে বাংলার রাজপন্তির কেন্দ্রন্থত গোড়-লখ্নোভিতে সাংস্কৃতিক হানা দেবার পরিকশ্পনা করেছিলেন। লুপ্ত

বৃন্দাবনধাম উদ্ধারের জন্য যার প্রয়োজনীয়তাও ছিল অসীম। সেই হানাতে তিনি গোড়বাংলার রাজনৈতিক মেরুদণ্ডে প্রচণ্ড আঘাত করতে সক্ষম হয়েছিলেন রূপ সনাতনকে দীয় মতে দীক্ষা দিয়ে। বিদ্যুক্ষণে তার মত ও ধর্ম-বিপ্লব ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল জমে উত্তর ভারতে বৃন্দাবনধামকে কেন্দ্র করে। রাহ্মণা শাসিত সনাতন গোড়াপাল্লী ভারতের নেতৃবর্গের ভুকুণ্ডিত হল। এবং আমাদের অনুমান, নীলাচলের পাণ্ডারা তাঁকে হত্যা করেছিলেন এবং এইটি ঘটানো সম্ভব হয়েছিল যখন তিনি ভাবাবেশে আবিষ্ট হয়ে একাকী সমুদ্রের দিকে যাছিলেন। অবশ্য তাঁর ভক্তরা এই নির্মম হত্যাকে ভগবানের লীলাছলে সাগরে বিলীন হয়ে যাবার মোড়কে মুড়ে দিয়ে কি জানি কেন আড়াল করলেন। হয়তো তাঁরা ভেবেছিলেন যে, চৈতন্য-হত্যার সংবাদে নতুন ধর্মান্দোলনের ক্ষতি হবে।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ধর্মান্দোলন ও সমাজ-বিপ্লবের ইতিহাসের যাত্রাপথে গোড়-রামকেলী একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইল ব্রস্ক । তাই উনবিংশ শতকের মালদহ জেলাও ঐতিহাসিক ক্রমে এই বিপ্লবের সামিল, গৌরবাহিত অংশ।

এই সমগ্র ঐতিহাসিক পউভূমিতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভূ কেবল একজন ধর্মপ্রচারক ছিলেন না। ছিলেন সমাজবিপ্লবী। যাঁর সমাজ বিপ্লব ক্রমে আজকের পুনরুখিত হিন্দু সমাজের বিশাল ও উদার ভিত্তিভূমি গড়ে ভূলতে সাহাষ্য করেছে ও গোঁড়া মোলবাদীদের দৃঢ় মুঠি থেকে উদ্ধার করে এনে তাকে বর্তমান আন্তর্জাতিক সম্ভাবনার উদ্মৃদ্ধ দ্বারে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে, নতুন মানব-ভাবনায় উদ্জীবিত করে।

# ``রীগৌর চৈতন্যের অনুধ্যানে — মহাপ্রছু রীচৈতন্য ও মানবপ্রেম``

ডক্টর উজ্জ্বলা কুণ্ডু

জাতির কবি চণ্ডীদাস বেদনাহত হয়ে মর্মান্তিকভাবে একদিন বলেছিলেন--

শুনরে মানুষ ভাই—

সবার উপরে মানুষ বড়ো
তাহার উপরে নাই।

পাঁচশত বংসর পূর্বের ইতিহাস আজ আমরা স্মরণ করব । বর্ণাশ্রমের দুর্ভেদ্য দেওয়াল, অস্পৃশ্যতার কঠোর গণ্ডী মানুষের মধ্যে বিপূল বাবধান সৃষ্টি করেছিল । সেদিনের সমাজে পাণ্ডিওার সুগভীর চর্চা ছিল । বিচারে ছিল গ্রন্ধ একরসা কৈন্তু বাবহারে সমাজ শতধা বিভক্ত । তাই একজন প্রাণের মানুষের জন্য একজন কদর জুড়ান সুহদের জন্য গোটাজাতি যেন ছটফট করছিল । সমগ্র সমাজের বাথা বুকে নিয়ে প্রাণ উদ্বারিয়ে শ্রীহাট্টিয়া কমলাক্ষ ঠাকুর গঙ্গাজল আর তুলসীদলে প্রাণের ঠাকুরকে ডাকতেন । কেঁদে কেঁদে বলতেন — 'এস প্রভাে! মদনমোহন এস মরুময় সমাজে রসসপ্যার কর'। সতি্যই তাঁর কাতর আহ্বানে সাড়া দিয়ে প্রাণের মানুষ নেবে এসেছিলেন আমাদেরই মধ্যে — সাধারণ জীবনের মধ্যে । এই ধূলিমলিন তাপিত ত্ষিত মানুষকে দেখতে — দেখা দিতে । মানুষ পেয়েছিল একজন মানব দরদী মানুষকে । মানুষ দেখেছিল আপন অন্তর আত্মাকে — প্রেম মৃতিমন্তরালে দেখা দিয়েছিল এই বাঙ্গার মাটীতে — নদীয়াপুরীতে । তিনি এসেছিলেন নদীয়ায় । কিন্তু ছিলেন সায়া বাঙ্গার, সায়া ভারতের সকল মানুষের । রাজ্ঞা প্রজা, ধনী দিয়ির রান্ধণ চণ্ডাল, পণ্ডিত মূর্থ, পুরুষ নারী, ছোট বড় এককথায় কে না সাম্য ক্ষেতে দাঁড়িয়ে তাঁর দেহের সুশীতল ছায়ার বিক্ষ হয়েছে ? তাই কবি মহামিলনের ভূমিতে দাঁড়িয়ে গাইছেন—

'রাহ্মণ চণ্ডালে করে কোসাকুলি কবে বা ছিল এ রঙ্গ'।

এখন প্রশ্ন ধ্লিধ্সরিত মাটির মান্যকে কি দিয়েছিলেন তিনি : মহাপ্রভূ — কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণনাম্র্য আশাদন করিয়ে জীবের সুপ্ত চেতনাকে জাগ্রত করেছিলেন বলেই — তিনি শ্রীকৃষ্টেতনা । আর বিনি গৌর কথা, গৌর নাম, গৌর মাধ্র্য আশাদন করিয়ে গৌর চৈতনাকে প্রতিষ্ঠা করেছেন তিনি শ্রীগৌরটেতনার অনুধানে শ্রীটেতনার মানবপ্রেম দর্শন করব ! নাণীয়ার বিশাল বাণী একটি মাত্র শব্দ উচ্চারণ করে বলা চলে : সেটি হল প্রেম । "ইন্টকের উপর ইন্টক সাজাইলেই যেমন সৌধ হয় না, তেমনি জড়ীয় যন্ত্র পিষিয়া ভোগা দ্বেরে বিপুল সম্ভার উৎপাদন করিলেই মানবীয় সভাতা গড়িয়া উঠে না । প্রত্যেকখানির ইন্টকের সঙ্গে প্রত্যেকখানির সৃদৃত একত্ব স্থাপনের জন্য যেমন সিমেন্ট বা সংযোজক মসল্লার প্রয়োজন মানব হদয়ের সঙ্গে মানব চদয়ের নিবিড় সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য সেইরূপ প্রয়োজন প্রেমর । ... শিবহীন যজ্ঞ যেমন দক্ষযজ্ঞ, প্রেমহীন সভ্যতা তেমন সমরাতন্ধগ্রন্থ উন্মাদাবাস । ক্ষুধার নিবৃত্তি যেমন আহার্য দ্বারা উদর পৃতির ফল, মানব প্রেম সেইরূপ ঈশ্বরীয় প্রেমের আনবার্য পরিপ্রতা । কোন কৃত্রিম উপায়েই মানবীয় একত্ব আসে না । অন্তরের দেবতার সঙ্গে অন্তর্ম সম্বন্ধ স্থাপিত হইলেই জাবৈ জীবে প্রেম সুপ্রতিন্ঠিত হয় । কৃষ্ণপ্রেম জীবপ্রেম এক রেখার দৃইপ্রাস্ত । এই দৃই প্রান্তের অথণ্ড মিলনব্যন মৃতিই মহাপ্রভু শ্রীগোরসূক্র ।

এই কৃষ-প্রেমের ভিত্তিতে মহাপ্রভূ ছড়িয়ে ছিলেন মানবপ্রেম। বিবেকানন্দের কটে শোনা বার ---

শ্রীচৈতনের বাণীরই প্রতিধ্বনি — 'জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর । — এই বাণীর আসল মর্মার্থ হল জীবের সেবা করতে হবে ঈশ্বরবোধে । কারণ ঈশ্বরবোধ ব্যাত্তরেকে জীব সেবা অহং প্রতিষ্ঠারই নামান্তর । আবার অপর্যাদকে লোক-কল্যাণ অর্থাৎ জীবসেবা বাতীত ঈশ্বর শুজন বার্থ । ঈশ্বরপরারণ ব্যান্তর ঈশ্বর ভজনের সার্থকতা লোক সংগ্রহার্থে অর্থাৎ সমাজের কল্যাণকর কর্মে আত্মদানে ।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভূ অতি গভীরভাবেই অনুভব করেছিলেন যে নীচ্তলার ঘুমস্ত পতিতকে উণ্ট্তলার গাঁবিত সমাজের সাথে এক করতে ভীষণ যুদ্ধের প্রয়োজন। এই যুদ্ধে পূর্ব যুগো যে হাতিয়ার লেগেছিল তা এবারে চলবে না। এবারে নৃতন যুগো নৃতন অস্ত আনলেন — হরিনাম সংকীর্তন। মানুষকে সমাজের সামাভূমিতে আনতে হলে সাধন ভঙ্গনের সামাভূমিতে আনয়ন একান্ত প্রয়োজন। তাই মহাপ্রভূ ভঙ্গন ধারায় নিয়ে একেন সামায়।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

এই মহামন্ত্রের সাধন ধনী, নির্ধন, উ'চু, নীচু সবাই মিলে একই সঙ্গে করতে পারে। দশে পাঁচে মিলে দুয়ারে বসে হাতে তালি দিয়ে কীর্তন করবার নির্দেশ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য দিয়েছেন। পরবর্তীকালে মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত ভঙ্গনের মধ্যে এই সাম্যোর সূর শোনা যায়। শুধু তাই নয় মানবকল্যাণের উন্দেশ্যে মহাপ্রভু লক্ষ লক্ষ জনতার পুরোধা হয়ে সত্যাগ্রহ কর্মেছলেন চাঁদকাজীর আইনের বিরুদ্ধে। অবশেষে চাঁদকাজীর পরাজয়। তারপর মহামিলন মামা-ভাগিনার সন্ধিস্থাপনে।

প্রেমঘন বিশ্বহে শ্রীচৈতন্যের এমন অভাবনীয় প্রেমের সামর্থ্য যে পতিতকে পতিতপাবন করে তুলে। প্রেমভিন্ধ দান করে সমাজের মানুষকে উন্নত করে সাম্যা আনয়ন করাই হল মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের প্রধান করা। আমাদের জাতীয় জীবনে তার দান অফুরস্তা। আমরা যদি তার দুটি একটি আদেশ পালন করতাম তাহলে আমরা ভারতবাসী তথা বিশ্ববাসী এতবড় মহাবিদ্ধেরের সম্মুখন হতাম না। মহতী বিনদির হাত থেকে রক্ষা পেত মানবজাতি। তার একটি মহানাণী — "জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণে অধিতান।" মানুষ শুধু মার্র ধন, জন, বিদ্যাবত্তা, কিংবা আভিজ্ঞাত্তা অথবা উচ্চপদস্থ হিসেবে সম্মানীয় নয়। প্রত্যেক মানুষের অস্তরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আছেন জেনে প্রত্যেক মানুষকে সম্মান দিতে হবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সচিদানন্দেররূপে, জীব সচিদানন্দের অংশ -- 'মমৈবাংশাে জীবলােকে'। এই চেতনা জাগ্রত হলে মানুষ উপলব্ধি করে সে শুধু বাঙালী নয়, আসামা নয়, আকালী নয়, নয় সে শুধু শিখ অথবা পাঞ্জাবী — সে ভারতবাসী, আরও বড় করে সে চিন্তা করতে শেথে সে এশিয়াবাসী — আরও বড় হয় যঝন, তখন ভাবে সে বিশ্ববাসী। তার অস্তরলাকে প্রতিধ্বনিত হয় — 'শৃষ্বু বিশ্বে অমৃতস্য পুরাং'। সে তখন নিজেকে অমৃতের পুরু কলে মনে করে। আজ জগং জুড়ে শুধু হিংসা বিশ্ববের কোলাহলে শোনা যাচ্ছে সর্বোপরি বলছে ক্ষুদ্রতা নীচতা ও অহং প্রতিষ্ঠার রাজত্ব। তাই দেখে শ্রীশ্রীপ্রভূজগদ্বমুন্দর আশার বাণী শুনিয়ে বলতেন — 'জয় নবন্ধীপ ভারত-প্রদীপ' — অর্থাৎ অক্রতারে নিমন্দিত প্রায় ভারতীয় সংস্কৃতিকে জাগিয়ে তুলতে নদীয়ার মৃতিমন্ত প্রেমবিহাহের আলোকশিখাটি জনাল।

## বৈষ্ণৰ সাহিত্যে বাধাভাৰ

### ডক্টর শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য

চৈতনাচরিতামৃতকার কৃষণাস কবিরাজ মহাশর রাধার পর্প ব্যাখ্যার বলেছেন ঃ

কৃষকে আহ্নদে তাতে নাম হ্লাদিনী।
সেই শব্ধিবারে সুখ আদাদে আপনি।।
সুধরুপ কৃষ্ণ করে সুখ আদাদন।
ভব্তগণে সুখ দিতে হ্লাদিনী-কারণ।।
হ্লাদিনীর সার অংশ তার প্রেম নাম।
আনন্দ, চিন্মররস প্রেমের আখ্যান।।
প্রেমের পরমসার মহাভাব জানি।
সেই মহাভাবরুপা রাধাঠাকুরাণী।।
মহাভাব চিন্তামণি রাধার পরুপ।
ললিতাদি সখী যাঁর কারবৃহ্ন রুপ।।

প্রেমজগতে এই মহাভাবই চরম কথা। বৈশ্ববশাশ্যমতে প্রীকৃষ্ণ — 'শৃঙ্গাররস-রাজমূতিধর' এবং প্রীরাধিকা — 'প্রেমের বর্গ দেহ প্রেমে বিভাবিত'। রাধা সচিদাননদ বর্গ পরমপুরুষ কৃষ্ণের গাঁও বা প্রকৃতি। সং অংশে তিনি সরিনী, চিং অংশে সন্থিং এবং আনন্দাংশে হ্লাদিনী। প্রকৃত্পকে তার কোন বতন্ত অভিদ্ব নেই। তিনি কেবল কৃষ্ণপ্রণার বিকৃতি হ্লাদিনী শাভি।

'কৃষ্ণতু ভগবান বরং'। তাঁর মধ্যে আছে অনন্ত প্রেম, অফুরুড ভালবাসা ও অপর্যাপ্ত আনন্দ। এবং র্যাদও তিনি 'আত্মারাম' তথাপি তিনি 'লীলারাম'ও বটে। লীলা বা প্রকাশ বাতীত তাঁর সেই অনন্ত প্রেম ও ভালবাসা, তাঁর কাছেই অনন্ভূত। কাজেই বরং সম্পূর্ণ হরেও আপনার অন্তর্যন্ত প্রেম ও আনন্দের অনুভব উপলব্ধির দুর্বার তাগিদ তাঁর মধ্যেও আছে। এই প্রেমানুভূতির অনুরোধেই বিনি প্রাকৃষ্ণ, অর্থাৎ একাই রাধা ও কৃষ্ণ, তিনি আপনার ভিতর থেকে মাধুর্যময় রাধাসজ্বাকে বাইরে প্রকাশ করে আপনাকে আপনি আসাদন করেন।

'বদ্যাপি রাধাকৃষ্ণ সর্বদা অভিনে । তথাপি লীলার লাগি বুগপদিভিন ॥'

আপাতদৃণ্টিতে কথাটি ববিরোধী মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এটি বিরোধান্তাস মার। ভাই চরিতা-মৃতকার বলেছেনঃ

> রাধিকার ভাব কান্তি করি অঙ্গীকার। নিজ রস আত্মাদিতে করিরাছ অবতার।। নিজগৃঢ় কার্ব তোমার প্রেম আত্মদন। আনুসঙ্গে প্রেমমর কৈন্স চিভূকন।।

ভগবান ক্ষেত্র এই লীলা-আযাদন, সৃন্টিকে কেন্দ্র করে প্রণ্টার আত্মানন্দলাভ বা আত্মোপলন্ধিরই অনুরূপ ব্যাপার। যাকে বলা যায় ---

> 'আপন মাধুর্ধ হরে আপনার মন। আপনে আপনা চাহে আলিঙ্গন॥'

শ্রীরাধার এই উল্ভব পরিচয়ে আমরা পেলাম -- রাধা কৃষ্ণের মাধুর্বর, প্রেম ও আনন্দের বহিংপ্রকাশ মার। যেহেতু শ্রীরাধা মহাভাবস্থরপা — 'প্রেমের পরম সার', সেইজনা তিনি কৃষ্ণগত প্রাণ. কৃষ্ণসর্বস্থ

'বঁধু তোমারি গরবে গরবিণী হাম, রূপসী তোমার রূপে।' রাধার শ্রী, রাধার সৌন্দর্থ, মাধুর্য বা ঐশ্বর্য সবই কৃষ্ণ। কৃষ্ণের প্রতি শুদ্ধ প্রেম তাঁকে আত্মহিলুপ্তিতে অনুপ্রাণিত করেছে — আত্মহিলুপ্তির পথে আত্মোপলন্ধির দিব্য আনন্দে তিনি আত্মহাবা। তাই তিনি, —

'অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে, সুন্দরী, তেনি মাধাই।' পরম প্রেমের স্থভাবই এই আপনার সর্বস্থ-বিসর্জন — এমন কি নিজন্ম স্থাধীন, সতন্ত্র সত্ত্যুকুরও। রবীন্দ্রনাথ এই প্রেমের পরিচয়েই বলেছেন — 'ভালবাসা অর্থে নিজের যাহা কিছু ভাল, তাহাই সমর্পণ করা। অন্যকে মনের সর্বাপেক্ষা ভাল জায়গায় স্থাপন করা। — 'মনের বাগান বাড়ী'।

মহাভাবস্বর্গিণণী রাধা যথন কৃষ্ণভাবে ভাবিত, কৃষ্ণপ্রেমে তম্মর, তথন তাঁর অন্তর্বাহাজ্ঞান একেবারেই বিলুপ্ত। বৃহদারণ্যক উপনিষদে প্রাজ্ঞ-আত্মা বা জীবাত্মা বা পরমাত্মার সন্মেলনসূত্রে এই একই আলেখ্য আমরা প্রতাক্ষ করি —

'ষথা প্রিয়য়। শিত্রয়া সংপরিক্বক্তঃ নবাহাং কিণ্টন বেদ, ন আন্তরম্ এবম্ এব অয়ং পুরুষঃ প্রাক্তেন আন্থান। সংপরিক্বক্তঃ ন বাহাং কিণ্টন বেদ, ন আন্তরম্; তদ বা অস্য এতং আপ্ত-কামম্ আন্থ-কামম্ অকামং রূপং শোকান্তরম্ ॥'

প্রেমের এই অন্বয়বোধের মধ্যে রাধার পরিচয় ঃ

"না সো রমণ না হাম রমণী দুহঁ, মম মনোভাব পেশল জানি।"

## स्त्रमनाम समातिए अर व्यवतात

### **ডক্টর মহানাম বত বন্ধাচারী**

বৈষ্ণৰ কৰির অমর লেখনী লিখেছে 'চিন্তম' অভীৰ বিচিন্তৰাৰ্ডা বিশ্ময়কর অথচ মনোহর। শোন সে সংবাদ।

মাত্র পঞ্চশতবর্ষ পূর্বে শ্রুতির পরাংপর সত্যতত্ত্ব। রূপ পেরেছিল সূবর্ণ বর্ণে, বামে এসেছিল এই ধরণীর ধূলার। ধরা ধন্য হয়েছিল, লীলা পুরুষোক্তমের পরম প্ণামর পদার্গণে, দোলের আ্বির আবৃত অনুরাগে রাঞ্চা রাজপথে।

প্রকটিত হয়েছিল একটি মণিদীপের শাশ্বতী রশ্মিমালা সমগ্র মানব জাতির ব্যবহারিক ও পারমার্থক জীবন প্রণালীর ঔজ্জন্য বিধান উদ্দেশ্য তার সুবিশাল ব্যক্তি পুরুষের ব্যথাহরা উদান্ত আহ্বানে সমাক সঞ্জীবিত হয়েছিল। বেদনা-বিহুত মানব সন্তানের মনপ্রাণ।

ভূলে গেছিল তারা জাতি বর্ণের ভেদ ভিন্নতা। বিদ্যিত হয়েছিল উণ্টু নিচুর বিরাট ব্যবধান। সমবেত হয়েছিল তার চরণ পালে। মানব সংহতি, লাভ করেছিল এক দিব্য জ্লাবন। ধনী, মানী, পণ্ডিত, অম্পূল্যে দাঁড়িয়েছিল তার মহাসাম্যের প্তপতাকাতলে। এইটিই বিচিত্র বার্ডা, অম্ভূত খবর, অভূতপূর্ব সংবাদ।

সেই পরম পুরুষের শুভাগমনে নক্ষীকন পেয়েছিল নব্য ন্যায় চর্চায় বিশুন্ক বিমলিন পণ্ডিত পাঠক পড়ুয়াদল। তৃষ্ণাতপ্ত মানব সংস্কৃতির মধান্তলে প্রবাহিত হয়েছিল এক অভিনব রসধারা — যার মধ্যে ফংগুর মত বহুমান বৃন্দাবনীর উন্নত রসের মধুময় সুবাস আর ছিল মহাকীর্তনের উত্মাদনাময় পরম উল্লাস।

আরও বিচিত্র কথা এত বড় বৈপ্লবিক সুমহান কর্ম সম্পাদন করিবার জন্য সঙ্গে অস্থা এনেছিলেন দুটি মাত্র। অবোধ্যাপতির ধনুকবান নহে দ্বারকাপতির গদা, চক্র নহে। তাঁর অস্থাসন্ত নিজ সাঙ্গো-পাঙ্গে সর্বাঙ্গ। সেই অসত হল নাম আর প্রেম। গোড়ীয় সাহিত্যিকদের মধুক্ষরী ভাষায় ---

'গোরা করুণাসিদ্ধ অবতার । নাম প্রেমে মালা গেঁথে পরাইল সংসার ।'

বক্ষে অস্ত্র নিক্ষেপ করে নয় ক্ষত আছত করে নয়, বিষয়ে বিরম্ভ করে আনন্দে উদ্মন্ত করে নামের বিশ্ববিহ্নকারী সূত্রে আর প্রেমের তুলসীপরে গ্রান্থত মালিক। কটে লোলায়ে। তাতে ঘটিয়েছিল ছোট বড়, ধনী মানীর অভাবনীয় একাকারতা, তাতে রাজ্য চলেছিল নয়পদে, কুলবধ্ বেরিয়েছিল রাজপথে। নদীনালা, খালবিলের ব্যাপক একটীকরণ। এতবড় বিশ্লব অদৃষ্টপূর্ব, অচিস্তাপূর্ব। নাম প্রেমের পুষ্প মালিকার একটিমার প্রশাসর ছন্দে।

নাম করেছিল মানবকুসকে উধর্ব মুখী। আর প্রেম এনেছিল মানুষে মানুষে একাক্ষতার সংহতি। আন্ধানুলন্বিত বর্ণদক্ত ভূত্রমুগলের বিশাল উদার্যপূর্ণ আকর্ষণে তিনি বেথেছিলেন। বিচ্ছিনে মনুষ্যকুলকে এক অখণ্ড একপ্রাণতার প্রীতিরস মন্দিরে চন্দ্রাতপ ছারার উ**ল্ফাল অক্নরে লেখা আছে** তা ইতিহাসের পাতার পাতার।

সেই কথা আজ শুধু শ্মরণীয় নয়, দুর্দশাগ্রস্ত আঞ্জিকার সমাজ জীবনে সে কথা পুনরায় র্পায়ণীয়। সহস্রধাবিভন্ত, সমসাময়িক কৈমা, বিথাপ্তিত সুবিশ্তৃত চকুরে, আবার সংস্থাপন করতে হবে গোরাচাদের সেই প্রেমের বাজার। যে বাজারে বিকাবে না শার্থান্ধতা, ধর্মান্ধতা, মতান্ধতা, বন্তুবাদের ভোগান্ধতা। থাকবে শুধু, প্রভু জগদ্বনুর ভ্যায় — জয় নক্ষীপ ভারত-প্রদীপ — সেই ভারত প্রদীপের আঁধার হরা প্রোক্ষাল ছটা, আর সেই ছটার উম্ভাসিত পুলকিত নরনারী, ঐকোর একতানতায় শুদ্ধ, সমৃদ্ধ।

# তিন গৌড়ীয় গেঁীসাই

### ডক্টর হরিপদ চক্রবর্তী

#### 11 45 11

শ্রীতৈতনাদেব প্রবর্তিত ধর্মের নাম গোড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম,— অর্থাং বঙ্গদেশীয় বৈষ্ণবধর্ম। পূর্বের বৈষ্ণবধর্মর চার সাম্প্রদায়িক নাম ছিল শ্রী, ব্রহ্ম, বৃদ্ধ, সনকাদি অথবা উত্তরকালের মুখ্যাচার্যগণের নামে — বথান্তমে রামানুক্ত সম্প্রদায়, মাধ্ব সম্প্রদায়, বিষ্ণুবামী ও নিম্বকাচার্য সম্প্রদায়। কোথাও স্থান নাম বা দেশনাম ছিলনা। দেশনামে চিহ্নিত কেবল একটি — গোড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়। গোড় মানে বঙ্গদেশ। উনবিংশ শতকেও শব্দুটির ব্যবহার ছিল। রামমোহন লিখেছিলেন — গোড়ীয় ব্যাকরণ। মধুসৃদনের উদ্ধি — "গোড়জন বাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবাধ"। বিংশ শতক ও জাতীয় বিদ্যালয় — "গোড়ীয় সর্ববিদ্যারতন" প্রতিষ্ঠিত হরেছিল। শান্তিনিকেতনের গোড় (গোর ?) প্রাঙ্গণও মনে হয় এই ধারারই স্মারক।

এক সময়ে গোড়দেশের মুখ্য নগরী বা রাজধানীর নামও ছিল গোড়। সেন আমলে ও অব্যবহিত মুসলমান আমলে গোড় রাজধানী — বার ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদামান। শহর মালদহের উপকটে প্রক্লানদর্শন। গোড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মুখ্যধাম তিনটি — নবছীপ, নীলাচল, বুন্দাবন। নবছীপে উচ্ছব ও অংকুরোদৃগম, নীলাচল পরিণতি ও বিকাশে, আর বৃন্দাবনে সংহতি ও সম্প্রচার। মহাপ্রভু অপ্রকট হ্বার পর, নীলাচলের কর্তৃত্ব থাকল না। কেবল পুণাতীর্থ রূপেই তার প্রতিষ্ঠা ও স্থিতি। নবৰীপ এবং বুন্দাকন এই দুইটি-ই প্রধান অনুশীলন কেন্দ্র ও সাধন পাঠে পরিণত হল ৷ নবদ্বীপ-নগরীর কেন্দ্রিকতা শিথিল হয়েছিল নিমাই সম্যাস গ্রহণের পর থেকেই। মুখ্য ভক্তগণ গৌরবিরহে বা অন্যান্য কারণে নক্ষীপ ছেড়ে স্থানান্তরে ছড়িয়ে পড়লেন। অবৈতাচার্য শান্তিপুরেই ছিলেন। নিত্যানন্দের নৃতন পীঠ হল খড়দহ। শ্রীবাসাদি ভরেরাও কুমারহটু, কাঞ্চণপল্লী প্রমুখ নানাস্থানে উঠে গেলেন। সূতরাং নক্ষীপ নাম হলেও গোড় বঙ্গদেশকেই বুঝাত এবং তার ফলে কেন্দ্রীয় সংহতি খুব ঢিলে হয়ে গেল। তারপর অন্ধৈতাচার্য ও নিত্যা-নন্দের তিরোধানের পর — শাস্তিপুর, খড়দহ ছাড়া শ্রীখণ্ড, বিষ্ণুপুর, খেতুরি, গোপীবল্লভপুর প্রমুখ নান। কেন্দ্রে ছড়িয়ে পড়ে। বৃন্দাবনের প্রাধান্য ও নেতৃত্ব গোড়ীয় বৈষ্ণব সমাঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে বরং মহাপ্রভুর বলিন্ট পরিকল্পনা ছিল। সম্মাস গ্রহণের পরই তিনি কৃন্দাবনের দিকে পা বাড়িয়ে-ছিলেন। ভাবোন্মন্ত তাঁকে কৌশলে শান্তিপুরে নিয়ে যান নিত্যানন্দ। সেখানে মাতুদেবী শচাঁঠাকুরাণীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় এবং তারই ইচ্ছায় চৈতনোর স্থিতিকেন্দ্র স্থির হয় নীলাচল। রথবাত্রা উপলক্ষে বহু তীর্থবাত্রী পুরীধামে যাতায়াত করবে। অতি সহজে শচী তাঁর দুলালের খবর পাকেন। পূর্ব থেকেই লোকনাথ, ভুগর্ভ প্রভৃতিকে বৃন্দাকনে পাঠিয়েছিলেন পরে নিজের যখন সেখানে স্থারীভাবে যাওয়া সম্ভব হ'লনা, তখন তার কাজগুলি ঠিক ঠিক করবার জন্য লোক নির্বাচন করলেন। সনাতন-রূপকে, গোপাল ভট্ট-রবুনাথ ভটুকে পাঠালেন। শেষে মহাপ্রভূর ও বর্পদামোদরের তিরোধানের পর এলেন রঘুনাথ দাস এবং সর্বশেষ সংযোজনে শ্রীজীব গোসামী। তারপর কৃষ্ণাস কবিরাজ, হদরানন্দ প্রভৃতিতো ছিলেন-ই। সাকুলো সকলেই গোসামী। কিন্তু তাদের মধ্যে মুখাস্থানে ছিলেন ছয়জন। বৃন্দাবনের ষড় গোসামী---

শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রবুনাথ। শ্রীঙ্গীব গোপাল ভট্ট, দাস রবুনাথ।।

এই ছয়জনের মধ্যে এক গোপাল ভট্ট ছাড়া পাঁচজনেই গোড়ীয়। মানে বাঙালী। আবার তিনজন মুখল্লরী — সনাতন - বৃপ - জাঁব — গোড় - নগরের অধিবাসী। প্রীজাঁব অবশ্য গোড়ে ছিলেন কিনা তা জানা নেই। তবে তাঁর পিতৃদেব বলভ গোড় সরকারে দুই জ্যেন্ট সহোদরের সঙ্গে কর্মচারী ছিলেন। থাকতেনও গোড়ে রামকেলিতে। কোন কোন পণ্ডিত বলেছেন যে মহাপ্রভূ যথন রামকেলিতে থাকেন তথন প্রীজাঁব মায়ের কোলে শুয়ে তাঁকে দর্শন করেছিলেন। কিন্তু একথা প্রমাণসহ নয়। কারণ লেলু বৈক্বব তোমিণীতে' শ্রীজাঁব নিজের বংশ ও পিতৃগণের যে পরিচয় দিয়েছেন, তাতে এই পরম সোভাগ্যের কোন ইঙ্গিত দেননি। যেমনটা দিয়েছিলেন জয়ানন্দ। সূতরাং সাক্ষাৎ সূত্রে শ্রীজাঁবকে গোড় নাগরিক বলা যায়না বটে, তবে পিতৃগ্রে তাঁকে গোড়বাসী বললে অত্যান্ত হয়না।

#### 11 14 11

রুপসনাতনাদির পূর্ণাঙ্গ জীবন বৃত্যান্ত পাওয়া বায়না। সাহিত্যের ঐতিহাসিকগণ, বিশেষ করে তাঁদের উত্তর জীবনের কথাই লিখেছেন। যোড়গ-সপ্তদশ শতাব্দীর পণ্ডিতগণ ও পরবর্তা সময়ের ঐতিহাসিকগণ — একটি ধর্মসম্প্রদারের নেতা মনে করে রুপসনাতনের জাতীয় গুরুছকে থুব একটা আমল দেন নি। সুতরাং তাঁদের পূর্ণজীবনের মূলাবান তথাগুলি হারিয়ে গেছে। সংসারে বিরক্ত সময়াসীরা নিজেদের পূর্বাশ্রম সম্বন্ধে বা সাধন জীবন সম্বন্ধে বড় মূখ খুলতেন না। প্রসঙ্গরুষে এক-আধটা কথা এসে পড়ত, তাছাড়া সাম্প্রতিক কালে বিজ্ঞ ঐতিহাসিক শিষ্যদের দ্বারা বারবার বিজ্ঞাপিত হয়েও যোগীরাজ গছীরনাথজী হেকে উত্তর করতেন — "প্রপঞ্চস ক্যা হোগা"। এটিই সংসারত্যাগী বিরক্ত সাধুসজ্জের চিরকালীন মনোভাব। কাজেই রূপ-সনাতনের মুখ থেকে তাঁদের কোন কথা শোনা যায় নি। অধিকন্তু যা জানা গেছে তা বৈশ্ববীয় বিষয়ে বিদ্রাভিকর। রামকেলির মহাপ্রভুর প্রথম দর্শনে তাঁরা বলেছিলেন—

নীচ-জ্রাতি নীচ-সঙ্গী করি নীচ-কাজ। তোমার অগ্নেতে প্রভু কহিতে নারি লাজ।।

ম্পেচ্ছ-জাতি ম্পেচ্ছ-সোধ, করি ম্পেচ্ছ কর্ম। গো-ব্রাহ্মণ-দ্রোহী সঙ্গে আমার সঙ্গম।। (চৈ-চ — ২/১)

জাতীয় দৈন্য প্রকাশ, বিশেষতঃ সনাতন, পরে — তা বলতে গেলে গোটা জীবনই, করেছেন। দলে সংশয় দেখা দিয়েছে যে তাঁর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন কিনা। তাঁদের পদ্দীপূর পরিবারাদি সম্বন্ধেও যথার্থ তথ্য পাওয়া য়য় না। কেবল এইটুকু আছে যে মহাপ্রভুর সঙ্গে রামকেলিতে সাক্ষাতের পর শ্রীরূপ ও অনুপম গোড় দরবার থেকে আগে বেরিয়েছিলেন এবং দেশের বাড়ী পূর্ববঙ্গে চন্দ্রদীপ বাকলা, ফতেয়াবাদ গিয়ে বিলি ব্যবস্থা করে, প্রয়োজনীয় মুদ্রা গোড়ে সনাতনের জন্য গাচ্ছিত রেখে বৃন্দাবনে গিয়েছিলেন। ভদ্ধিরক্লাকরে একটু বিশদভাবে বলেছেন নরহরি—

পূর্বে পরিষ্ণনে পাঠাইলা সাবহিতে। কত চন্দ্রাদীপে কত ফতেহাবাদে।। শ্রীরূপ বল্লভ সহ নৌকার চড়িয়া। বহুধন লৈয়া গৃহে গেলা হর্ষ হইয়া॥

এদার। বল্লভের স্চীপুরের কথা হতে পারে। রূপসনাতনের পরিবার পরিজনের কথা স্পণ্ট হয় না।

এমনকি সনাতন ও রূপের পিতৃদত্ত বা আসল নাম কী ছিল তাও ঠিক জানা যায় না। কেউ কেউ বলেছেন — অমর ও সভেত্ত । কিন্তু প্রমাণ সূত্র কী? সাকর মল্লিক ও দবীর খাস -- এই দরবারী নাম দুটিই পরিচিত। আসলে এ দুটি ব্যক্তির নাম নয় --- পদসূচক উপাধি। অনেকটা প্রধানমন্ত্রী ও একান্ত সচিবের সমার্থক। কী ভাবে তারা এতো উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হলেন তাও ধানা যায় না। কেউ কেউ বলেন যে রূপ-সনাতনের পিতামহ মুকুন্দ আগে থেকেই গৌড়ের মুসলমান রাজাদের বিশেষ আশ্বাভাজন ছিলেন এবং তাঁর সুপারিশেই এই কার্জ হয়। আবার এ কিবরে একটি কিংকদন্তী আছে। রজনীকান্ত চক্রবর্তী উল্লেখ করেছেন এবং এখনও গোড় অঞ্চলের বৃদ্ধ বাসিন্দারা একটু অদল-বদল করে তা বলেন। হোসেন শাহ রাজমিম্রী পরিসাকে (ফিরোজকে) দিয়ে একটি সুন্দর মিনার তৈরী করান। সুলতান থুশি হন । কিন্তু বাহবা নেবার লোভে পীরুসা বলে যে এর চেয়েও সুন্দর মিনার বানাতে পারবে। র্যাদ পারে তে। করল না কেন পীরুসা এই বেয়াদপির জন্য সুসতান তার প্রাণদণ্ড দেন। পীরুসা প্রার্থনা করে যে মিনারটি থেন তার নামে হয়। এটি ফিরোজ মিনার। যা হোক আরো কাজ বাকি আছে দেখে সুলভান হিঙ্গা নামে এক পেয়াদাকে বলেন --- "জলদি মোরগাঁ। সাধাই যা"। কেন যাবে সে কথা কুদ্ধ সুসতানকে প্রিজ্ঞাস। করতে ভরসা করেনি হিঙ্গা — আর ভুল বসে সূলতানও বলেন নি। মোরগ্রাম মাধাইপুর ছিল কুমার দেবের শ্বশুরবাড়ি -- রূপসনাতনের মাতুলালয়। সেথানে তথন দু'ভাই ছিলেন। হিঙ্গাকে দেখলেন তাঁরা উদুল্লান্তের মতো ঘুরতে। কারণ - এখানে কী করতে হবে তা জানেনা - অথচ আসল কাজটি হণিশ না হলে গর্দান। সনাতন হিঙ্গাকে ডাকলেন এবং সব কাহিনী আদ্যোপান্ত শুনে দুইভাই বিচার করে কয়েকজন ভালে। রাজমিন্দ্রীকে হিঙ্গার সঙ্গে দিলেন। মোরগা মাধাইপুরে নাম কর। রাজিনিস্ত্রী থাকত। সুসতানের থেয়াল হল যে হিঙ্গাকে তিনি কী কান্ধ করবে বলেন নি । অথচ হিঙ্গা ঠিক ঠিক রাজমি<sup>2</sup> মী নিয়ে এল সঙ্গে। এতো আর পেয়'দার বুদ্ধি নয়! কার বুদ্ধি ? তারপর হি**লা**র কাছে সব বৃত্যান্ত শুনে তিনি সনাতন ও রূপকে ডাকলেন এবং কার্যে নিয়োগ করলেন।

#### ।। जा

এগুলি কিংবদন্তী। ইতিহাস-ইস্পাতের থনিক্ষ আকরিক উপাদান। কিংবদন্তীর বিচার ও শোধন করলেই ইতিহাস পাওয়া যায়। যা কিংবদন্তী নয়, — লিখিত ইতিহাস সূত্র প্রাপ্ত এবার তার আলোচনা করা যাক। শ্রীক্ষীব গোস্বামী তার 'লঘু বৈক্ষব তেরিলী' গ্রন্থে বে বংশ পরিচয় দিয়েছেন, তা অবশাই প্রামাণ্য। সর্বজ্ঞ কলং গুরু ছিলেন কণাটের অধিপতি। ভরবাজ গোরীয় যজুর্বদী রাজাল। তাঁর পুত্র আনিবৃদ্ধদেবও ছিলেন মহাপণ্ডিত। আনিবৃদ্ধের দুই পুত্র রূপেশ্বর ও হরিহর। পিতা দুই ভাইকেই রাজ্য ভাগ করে দিয়েছিলেন, কিন্তু কূটবৃদ্ধি হরিহর শান্তবৃদ্ধি জ্যোণ্ঠ রৃপেশ্বরকে বিতারিত করেন। সপরিবারে রূপেশ্বর চলে আসেন পোরস্তদেশে বন্ধু রাজা লিখরেশ্বরের রাজ্যে। পশ্মনাভ নামে এক পুত্র হয় সেখানে। পশ্মনাভ বেদ-উপনিবদে পারস্কম। তিনি গঙ্গাতীরে বাস করবার জন্য রাজা দনুজমর্দন দেবের আনুকৃল্যে নবহটুকে (নৈহাটি) বাড়ী নির্মাণ করেন। পশ্মনাভের ১৮টি কন্যা ও পাঁচপুত্র — পুরুষান্তম, জগাল্লাথ, নারায়ণ, মুর্মার ও মুকুন্দ। মুকুন্দের পুত্র কুমার। নবহটুকে কিণ্ডিং প্রোহের জন্য কুমার পূর্ববঙ্গে চলে যান। চক্রবীপ বাকলারে কাজ করেন। মধ্যপথে যতেহাবাদে বর্তমান ফরিলপুরেও

একটি আবাস ছিল। কুমারের পূরগণের মধ্যে তিনজন বৈষ্ণবপ্তধান প্রীসনাতন, প্রীরূপ ও প্রীক্ষান্ত। এই ব্যান্ত ছিলেন প্রীজীবের পিডা। প্রীজীব কর্তৃক প্রদত্ত সাতপুরুবের বংশ লতিকার চলচ্চিত্র এই প্রকার —

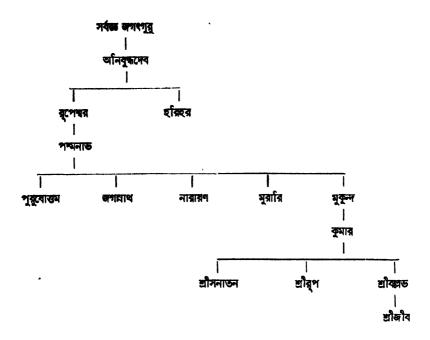

কুমারের আরে। পুত্র ছিল, ('তংপুতেবু') কিন্তু প্রীঞ্জীব তাদের নাম করেন নি। এথানেও হরত বিরম্ভ প্রীঞ্জীবের প্রপঞ্চ বিমূখিতা কান্ধ করেছে। আচার্য সুকুমার সেন রূপ সনাতন প্রীঞ্জীবের একটি পাতড়া পরিচর আকিকার করেছেন। তাতে আছে বে কুমারের পাঁচপুত্র বাকি দুজন সনাতনের বড় ছিলেন। পূর্ববঙ্গে তারা দেশাযিপতি ছিলেন। এর সমর্থন চৈতনাচরিতামৃতে আছে। হুসেন শাহ উড়িব্যার যুদ্ধবাতার পূর্বে কদী সনাতনকে এই বলে তিরুক্ষার করেছিলেন —

তবে কুদ্ধ হইয়া রাজা কহে আর বরে।
তোমার বড় ভাই করে দস্যু ব্যবহার।।
জীব কহ মারি সব চাকলী কৈল যাস।
এথা তুমি মোর সর্ব কার্য কৈল্য নাশ।। (২/১৯)

কেউ কেউ বলেন এই বড়ভাইর নাম রবুনন্দন।

11 2 11

বাল্যকাল থেকেই সনাতন ও রূপ নিষ্ঠার সঙ্গে পাঠ নিরেছেন বিধ্যাত আচার্বগণের কাছে। বৃহৎ বৈশ্ব ভৌবিশীর মঙ্গলাচরণে করেজন আচার্বের নামও করেছেন সনাতন — ভট্টাচার্যং সার্বভৌমং বিদ্যাবাচম্পতীয় গুরুণ। বন্দে-বিদ্যাভূষণক গৌড়দেশে বিভূষণম।। বন্দে শ্রীপরমানন্দ ভট্টাচার্যং রসপ্রিরম্। রামভদ্রং তথা বাণীবিলাসকোপদেশকম্।।

এর ব্যাখ্য নিয়েও পণ্ডিতমহলে মতানৈক্য আছে। কেউ বলেন সার্বভৌম ভট্টাচার্য, বিদ্যাবাচ>পতি বিদ্যাভূষণ, পরমানন্দ ভট্টাচার্য, রামভদ্র — এই পাঁচজন শিক্ষাগুরু। সার্বভৌম ভট্টাচার্য বলতে বাসুদেব সার্বভৌমকে বুঝার। তিনি নবছীপে অধ্যাপনা করতেন এবং সেখান থেকে পুরীধামে যান। দ্রীসনাতন-রূপ নিশ্চয় নবছীপে অধ্যামন করেন নি। বিদ্যাবাচ>পতি সার্বভৌমের দ্রাতা ফুলিয়ার কাছে বিদ্যানগরে থাকতেন। কিন্তু অনেকে মনে করেন ভট্টাচার্য ও সার্বভৌম দুটি শব্দ বিদ্যাবাচ>পতির বিশেষণ। ভট্তি রয়াকরে নরহার চক্রবর্তী লিখেছেন —

শ্রীসনাতনের গুরু বিদ্যাবাচম্পতি। মধ্যে মধ্যে রামকেলি গ্রামে তাঁর স্থিতি। সর্বশাস্ত্রাধ্যয়ন করিক্সা থাঁর ঠাঞি। থৈছে গুরুছান্ত কহি ঐছে সাধ্য নহি।।

তাঁরা দুই ভাই পাণ্ডিতা অর্জন করেছিলেন। কিন্তু ভক্তিভাবের দিকে আকৃষ্ট হলেন কেমন করে ? এই সম্বন্ধেও 'লঘু তোষিণার' উপসংহারে লিখেছেন শ্রীজীব —

> শ্রী ভাগবতং প্রাপ্য বদেন প্রাতশ্চ জাগরে। বদন দৃণ্টাদেব বিপ্রাং প্রথমে বর্মসি স্থিতাঃ।। মমম্ম্যু: শ্রীভাগবতঃ প্রেমামৃত - মহাম্বুধৌ। তেষামেব হি লেখেহরং শ্রীসনাতন নামিনাম্।।

#### ভদ্তিরত্নাকরের জবানীতে ---

শ্রীসনাতনের অতি অম্পুত চরিত।
শ্রীমন্ডাগবতে যাঁর অতিশর প্রতি।।
প্রথম বর্মসে বন্দে এক বিপ্রবর।
শ্রীমন্ডাগবত দেহ আনন্দ অন্তর।।
বাতে সেই বিপ্র শ্রীমন্ডাগবত দিলা।।
পাইরা শ্রীভাগবত মহার্যচিতে।
মগ্র হৈলা প্রভু প্রেমামৃত সমুদ্রতে।।
শ্রীমন্ডাগবত অর্থ বৈছে আহাদিল।
ভাহা শ্রীবৈক্ষব তোবিণীতে প্রকাশিল।।

নবৰীপে মহাপ্রভূর আবির্ভাব-সৌরভ চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। বিশেষ করে বঙ্গদেশে। উদীরমান ভাগবং হদরগুলিতে স্পন্দন তুলেছিল। কোটালী পাতা মেলে — শ্রীমধূসূদন (পরে সরহতী) মহাপ্রভূদ্ধ সান্নিধ্যের জন্মই ছুটে আসেন নক্ষীপে — কিন্তু তথন সন্ন্যাস নিয়ে প্রীচৈতন্যদেব নক্ষীপ ত্যাগ করেছেন। এই একই আবেগে সনাতন-রূপ মহাপ্রভূকে পর দির্রেছিলেন খুব সম্ভব ১৫১২ বা ১৫১৩ খৃস্টাব্দে এবং মহাপ্রভূত্ত পর দিরে জানির্রেছিলেন কী ভাবে থাকতে হবে সংসারে। কুসটা নারী বেমন নিজের সংসারের কাজ নিপুণ হাতে করে বার কিন্তু মন পড়ে থাকে উপপতির দিকেই। তেমনি সংসারের সব কাজের মধ্যেও সর্বাণ ভগবানকে স্মরণ করতে হবে।

### পরব্যাসনিনী নারী ব্যাগ্মাপি গৃহ কর্মসু। তদেবাদাদয়ত্যস্তর্ণর সঙ্গরসায়ণম্।।

পত্রে যোগাযোগ ছিল। কিন্তু দেখা হল অনেক পরে। সান্ত্যাসের পঞ্চম বর্ষ ১৫১৪ খৃশ্টাব্দে রামকোলতে। বঙ্গদেশে আসার জন্য ছটফট কর্রাছলেন চৈতনাদেব "জাম্বী ও জাহ্নবী" দেখবার জন্য। কিন্তু রায়রামানন্দ প্রমুখের দেরী হয়ে যাচ্ছিল। শেবে সকলের অনুপস্থিতি নিয়ে ১৫১৪ খ্রীস্টাব্দের বিজয়া দশমীর দিনে যাত্রা করলেন। সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস। রামকোলতে এলেন নভ্ম্বেরের শেষ বা ডিসেম্বরের প্রথম। দস্তে তৃণ করে সনাতন রূপ রাত্রে গোপনে এসে চরণ পতিত হলেন মহাপ্রভুর — দৈন্য ও আর্ডি প্রকাশ করলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

শুনি মহাপ্রভু কহে শুন দবীরখাস।
তোমা দুই ভাই মোর পুরাতন দাস।।
আজি হৈতে দোঁহা নাম রূপসনাতন।
দৈণ্য ছাড় ডোমা দৈণে কাঁদে মোর মন।।
দৈণ্যপত্র লিখি মোরে পাঠালে বারবার।
নাই পত্রীদ্বারা জানি ডোমার ব্যাভার।। (২/১)

### তারপর আরও নিবিড্ভাবে বললেন —

গোড় নিকট আসিতে মোর নাহি প্রয়োজন। তোমা দোহে মিলিবার ইহ আগমন।। এই মোর মন কথা কেহ নাহি জানে। যাবে বলে কেনে এলে রামকেলি গ্রামে।। (২/১)

সনাতন ও রুপকে তাঁর চাই-ই। বৃন্দাবনে লুপ্ততীর্থ উদ্ধার। বৈষ্ণবশাস্ত্র ও সাহিত্য রচনার। পৃঞ্জা-অর্চনা প্রমুখ যাবতীয় কর্মের নেতৃত্ব দিতে হবে। তারপরের কাহিনী সব চৈতনা-জীবনী সাহিত্যে আছে। রূপ ও অনুপম গোড় থেকে বের হলেন আগে। বাক্সা চন্দ্রছীপে সম্পত্তির ব্যক্ষ্য করে, সনাতনের মুদ্ধির জন্য গোড়ে অর্থ রেখে — মহাপ্রভুর দর্শন আশার বৃন্দাবনের দিকে যাত্রা করেন। প্রয়াগে সাক্ষাৎ হয়। দশদিন মহাপ্রভু শ্রীরুপকে ভক্তিশাস্ত্র ও রসতত্ত্ব সম্বদ্ধে শিক্ষা দিয়ে বৃন্দাবনে থেতে বলেন। মাসেক কাল বৃন্দাবনে থেকে সনাতনের খোজে ফিরে চলেন দুইভাই। অনুপমের গঙ্গাপ্রাপ্তি হয়। তথন একা রথবাত্রার আগে নীলাচলে বান রূপ। এখানে তাঁর রচনাদির রুস ও উৎকর্ষ মহাপ্রভুর অনুমোদন লাভ করে। বারশাস্ত্র রচনার নির্দেশ পান রূপ। করেক মাস থেকে, গৌড়দেশ হয়ে বৃন্দাবনে গিয়ে মহাপ্রভুর নির্দেশে তীর্থ উদ্ধার, বিশ্রহ স্থাপন ও বৈষ্ণবশাস্ত্র রচনা করতে থাকেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবদীর মধ্যে হংসদৃত, উদ্ধারন, বিশ্রহ স্থাপন ও বৈষ্ণবশাস্ত্র রচনা করতে থাকেন। তাঁর রচিত গ্রন্থাবদীর মধ্যে হংসদৃত, উদ্ধারন, বিশ্বহুল, ভিক্ষল

নীলমণি, পদ্যাবলী প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ।

সনাতনকে কদী করে হোসেন শাহ উড়িব্যা যান। কারারক্ষীকে ঘূর দিয়ে, নানা বিপদ বিপর্বরের মধ্য দিয়ে এসে সনাতন মহাপ্রভূর সাক্ষাৎ পান বারাণসীতে। দু মাস কাল সনাতনকে নানা শিক্ষা দিয়ে মধুরার লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, কৃষ্পসেবা-বৈক্ষবাচার প্রচার, ভব্তিশাস্য ও স্মৃতিশাস্য রচনার নির্দেশ দেন মহাপ্রভূ। মধুরা যান সনাতন। পরে নীলাচলে আসেন এবং মহাপ্রভূর সামিধ্য লাভ করে বৃন্দবনের দিকে যান। সেখানে মহাপ্রভূর আদিন্ট কর্ম করেন। সনাতন রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে বৃহৎভাগতামৃত, হরিভবিলাস, দিক্দর্শনীন্টীশ, বৃহৎবৈদ্বরতাধিনী ও লীলান্তব প্রধান। হরিভবিলাসের গ্রন্থকর্তাকে তা নিরে, মতানৈক্য থাকলেও কৃষ্ণদাস ও জীবগোদামী সনাতনের নাম-ই করেছেন।

একমান্ত্র প্রাঞ্জীব গোসামীই ষড়গোসামীর মহাপ্রভুকে দেখেন নি ও সাক্ষাংভাবে সঙ্গ পাননি। একটি কিংবদন্তী অনুসারে রামকেলিতে সাগর কোলে জীব মহাপ্রভূকে দেখেছিলেন তা আগে বলা হয়েছে। নরহরি লিখেছেন —

### শ্রীজীবাদি সঙ্গোপনে প্রভুরে দেখিল। অতি প্রাচীনের মুখে এসব শুনিল।।

ব্রস্ত বা অনুপমের মৃত্যু হয় ১৫১৬ খৃন্টান্দের জ্বল-জ্বলাই-এর মধ্যে। জীব তথন কতবড় ছিলেন বা মাতৃগর্ভে ছিলেন কিনা স্পন্ট জানা নেই। জীব মেধাবী ছিলেন। একটু বড় হবার পর প্রীপাদিনিত্যানন্দের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁর আদেশে বেদান্ত-ন্যায়াদি শাদ্য কাশীধামে পাঠ করেন এবং শেষে বৃন্দাবনে জ্যেন্টতাত শ্রীসনাতন এবং রূপের কাছে যান এবং শাদ্যাদি প্রণয়নে সাহায্য করে, নিজে রচনা করে কনিন্ট গোলামীটি — শেষ পর্যন্ত বৃন্দাবন গোড়ীয় বৈষ্ণব সমালের নেতৃত্বৈ করেন। শ্রীজীব ২৫-খানি গ্রন্থ রচনা করেন — তার মধ্যে হরিনামামৃত ব্যাকরণ, গোপালারপুদাবলী, ভান্তকথামৃত শেষ, মাধ্বমহোৎসব, গোপাল চন্পু, তট্সনদর্ভ প্রভৃতি।

গোস্বামীগণের আবির্ভাব ও তিরোভাবের বংসর নিয়ে ঘোরতর মতানৈক্য আছে — দু-পাঁচ বছর নয় অনেক বেশী বেমন, সনাতনের আবির্ভাবের পূর্বসীমা কাল ১৪৬৬ এবং উত্তরসীমা কাল ১৪৮৮ খৃষ্টাব্দ। তিরোধানের এ বাবধান আরো বেশী ১৫৫৮ থেকে ১৫৯২। রূপের ক্ষেত্র আবির্ভাব ১৪৭০ থেকে ১৪৯৯ এবং তিরোভাব ১৫৬৮ থেকে ১৫৯২। জীবের ক্ষেত্রে ১৫১১ থেকে ১৫২৩ এবং তিরোভাব ১৫৯০ থেকে ১৬১৮। মোটামুটি ভাবে সপ্তদশ শতকের শেষ পাদ থেকে ষোড়শ শতকের শেষ পাদ পর্যস্ত জ্যোষ্ঠা শ্রীসনাতন থেকে কনিন্ট গোস্বামী শ্রীজীবের মর্ডাজীবন সীমা বিস্তৃত অনুমান করা যায়।

11 05. 1

গৌড়ীর বৈষ্ণবর্ধকে একটি সুগুসবল শাস্ত্রস্থত রূপ দেবার দায়িত্ব মহাপ্রভু দিরেছিলেন — মুখ্যতঃ সনাতন ও রূপকে। তাঁদের দুজনকেই শিক্ষা বা অধুনিক ভাষার প্রতিস্ঠা দিরেছিলেন। অন্যান্যদের মধ্যে প্রীজীব ছিলেন পুরোপুরি জ্যোষ্ঠতাতদের পদানুসারী এবং অধিকতর উৎসাহী। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায় এই তিনজন গোলামী-ই — গোড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মশাস্ত্র ও অনুশাসন বলতে যা বুঝায় তার রচনা করেছেন। তাঁরা সবই লিখেছেন সংস্কৃত-ভাষায় এক কলমও বাংলা ভাষাতে লেখেননি। দৃষ্টিতে সর্বভারতীয়। সংস্কৃতই বিদন্ধ ভারতের রাষ্ট্রভাষা। ব্যক্তিগত চিরিরের, তারতমাও লক্ষণীয় সনাতনের দৈনা, বিনর, সহিক্ষ্তা,

ঞ্জেদ --- রূপের ক্ষেত্রে তা অপেক্ষাকৃত কম, শ্রীঙ্গীবের আরো কম। চরিত্রে তাঁরা মুখ্য অভিশমিতার দিক দিয়ে যথান্তমে ধ্যানী, কবি, ফণী। এবং তাদের জীবনের প্রস্তৃতি পর্ব প্রথম জীবন-ও সুবিশাল। কিন্তু এর পরিচয় আমাদের অজ্ঞাত। এ সম্বন্ধে গভীর অনুসন্ধান করা ও গবেষণা করা প্রয়োজন। খুবই কঠিন কাজ। প্রথম অসম্ভব কাজ, তবু করণীর। ধর্মীর বা সাম্প্রদায়িক মানবিকতার দিক থেকে নয় — সামাজিক ও ঐতিহাসিক দিক থেকে। প্রতিটি মানুষের মধ্যেই — অন্ততঃ তিনটি সত্তা বা ব্যক্তিত্ব থাকে — কলতে পারা যায় --- বাস্তবসত্ত্বা, ভাবসত্ত্বা ও ধ্যানসত্ত্বা । অনেকটা স্থ্রাদেহ, স্থানদেহ, কারণদেহের মতো ৷ বাস্তব সত্ত্বা দিয়ে কত জগতের, শুলে জগতের পরিচয় পাওয়া যায় — এবং সেটি সাধারণ। কে ছিন্দী কলে সামানা. এবং যথার্থ ভাবেই বলে। মানে common, normal — এটাকেই সামাজিক ও ঐতিহাসিক দিক বলে। ভাবদৃষ্টিতে বিশেষ একটি ভাব দ্বারা সেও আবরণ থাকে — ক্তু আবাল্য ভাবটি প্রাধান্য পায়। আরাধ্যা দৃণ্টিতে বস্তুর স্থ্রাসম্ভার বিলুপ্তি ঘটে। নিন্ঠাবান ভক্ত বৈঞ্চকাণ সর্বদাই ভাবদৃণ্টি দিয়ে দেখেন — ধ্যানের পথের যাত্রী তারা। সূতরাং সাধারণ ইতিহাসকে খু'জতে গেলে তার পথ আলাদা, পথকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠায় এ দিনের দায়িত্ব নিতে পারেন। ব্যক্তি উদ্যমে পাঁচশত বছরের উজানে যাওয়া সম্ভব নয়। আর্ধানক বৈজ্ঞানিক সন্ধানর্মীতর প্রয়োগ করলে — এবং অনুসন্ধান অব্যাহত রাখলে, পাঁচশত বছরের भारत এकणीं शक्रात्मत्र यात्र, भूतारता रियम — किছ ना किছ काना यात्र । उदय अर्वाषाक निवादन श्राह्मणे চাই । বিশ্ববিদ্যালয়ের, সরকারী সাহায্যপণ্ট এই জাতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিস্ঠানগলির একাজে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন।

রূপ-সনাতন-শ্রীজীবের পূর্বজীবন উদ্ধারের কথা আরও একটি অত্যস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্বন্ধে — রামকোল উৎসব — উৎসবের উদ্ভব, বিস্তার, প্রকরণ ও বৈচিত্র্য সম্বন্ধে কিছু কিংবদন্তী ছাড়া আর কিছুই জানা যায় না। রূপসাগর সনাতনসাগর তৈরী হয়েছিল কথন ? বলা হয় যে রামকোল নামটি এসেছিল বলবাস থেকে। বাণযুদ্ধের সময় বলবাসের শিবির ছিল এই গ্রামে। রাম ও বাসনার প্রাধান্য থেকে রামকোল নাম হতে পারে না? অনুপম বাস উপাসক ছিলেন। তার কোন ভূমিকা নেই এখানে?

সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে একটি বিরোধের সমাধান না করতে চেণ্টা না করা। পারা সম্ভব কিনা সেকথা শৃতন্তা। রামকেলির উৎপব হয় জৈদ্ঠ মাসের সংক্রান্তির দিন। প্রচলিত বিশ্বাস এই যে এই সংক্রান্তিতেই মহাপ্রভু রামকেলিতে এসেছিলেন। জৈদ্ঠ মাসের সংক্রান্তির দিন। প্রচলিত বিশ্বাস এই যে এই সংক্রান্তিতেই মহাপ্রভু রামকেলিতে এসেছিলেন। জৈদ্ঠ মাসের সংক্রান্তি মানে জুন মাসের মাঝামাঝি। কিন্তু মহাপ্রভুর বিভিন্ন জীবনী লেখকদের হিসাবান্যায়ী — তিনি রামকেলিতে এসেছিলেন নভেন্বর-ডিসেন্বর মাসে। হিসাবটা এই রকম। দাক্ষিণাত্য প্রমণ করে মহাপ্রভু নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করেন রানযান্তার আগে ১৪৩৪ সালের জৈদ্ঠ মাসে। অর্থাৎ ১৫১২ খৃষ্টাব্দের জুন-জুলাই। বঙ্গদেশে পর্যটন ইচ্ছা থাকলেও রায়রামানন্দ, বাসুদেব সার্বভৌম প্রমুখ পুরীর ভন্তপণের আগ্রহে বছর দুই যেতে পারেন না। অর্থাের ১৪৩৬ সালের বিজয়া দশমীতে, অর্থাৎ ১৫১৪ খৃষ্টাব্দের সেন্টেন্বর - অক্টোবর মাসে গৌড় যাত্র। করেন। নবরীপ শান্তিপুরাদি হয়ে রামকেলিতে আসতে দেড় মাসের বেণি হওয়ার কথা নয়। তার মানে ১৫১৪ খৃষ্টাব্দে নভেন্বর-ডিসেন্বরে রামকেলি আসেন। কিংবদন্তীর উল্লেখ সময় — আর প্রমণসূচীর বিবাদ এদের মধ্যে পার্থক্য — প্রথম ৬ মাসের। গবেষক বিশেষজ্ঞ ডাঃ নরেশ জানা — চৈতনাচরিতামৃতের একটি ন্যোক্তর বায়া দ্বারা কিংবদন্তী সমর্থন করেছেন। রামকেলি থেকে পুরীধামে ফিরে এসে মহাপ্রভু একা বৃন্দাবন যাত্রা করেতে চেন্টা করেন। ভক্তরা বাধা দেন। গদাধর পণ্ডিত বলেন—

এই আগে আইস প্রভূ বর্ষা চারিমাস। এই চারিমাস কর নীলাচলে বাস।। (চৈ - চ --- ২'১৬) আগে বর্ষা চারমাস, মাঝে অবাবহিত চারমাস। আবাঢ়-প্রাবণ-ভাদ্র-আদ্বিন — রামকোল থেকে ফিরে আসবার পরই ধুমে বর্ষা। বাদ চারতকারদের হিসাব ঠিক হয়, নভেন্বর - ডিসেন্বর হয়, তবে তার চারমাসে — সামনে বাধা আসেন।। ৬ মাস বাবধানে আসে। কাজেই কিংবদন্তীর জ্বৈণ্ঠ সংফ্রান্তির ব্যাপারটি এ দ্বারা সমাধিত হয়। কিন্তু বুদ্বিটিরও — বুদ্বিপ্রমাণসূত্র সকল নয়। অথচ প্রচলিত হিসাব মেনে চিরায়ত ঐতিহ্য সাধিত কিংবদন্তীর মূল্য কম নয় — এ দিকটিও গ্রহণবোগ্য। বিষয়টি আলোচনা-বোগ্য। রামকোলতে মহাপ্রভুর পদার্পণের তারিখটি সুনিশ্চিতভাবে নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন।

#### 11 5 11

সনাতন-রুপ-শ্রীজীব -- গোষামীন্ররের পূর্বজীবন ও রামকোলতে মহাপ্রভুর পদার্পণের যথার্থ সময়টির ঐতিহাসিক দিন থেকে আলোচনা করা একান্ত আবশ্যক। এটি উত্তরবন্দ বিশ্ববিদ্যালয়, মালদহ মহাবিদ্যালয় প্রভৃতি অন্যান্য সাংস্কৃতিক প্রতিস্ঠানের নেতৃত্বে হ'তে পারে। পশ্চিমবন্ধ সরকার পর্যাপ্ত অর্থ সাহায্য করতে পারেন। উদাম ও উদ্যোগ যথার্থ ও একনিস্ট হলে অর্থাভাব হয়না কোনদিন। কাজেই অর্থ নয়, উদ্যোগী মানুষ চাই। গৌড়ের নিজন্ম গৌরবময় ঐতিহ্যে আবিশ্বার ও প্রতিষ্ঠা এখনও অর্পেক্ষিত।

#### পাদটীকা

(क) উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের উদ্যোগে ১৯৭০ খৃস্টাব্দে ৮ই ডিসেন্বর থেকে তদানীন্তন বিভাগীর প্রধান ডঃ হরিপদ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে ১০ জন গবেষক ও লাতকোত্তর ছাত্রদের একটি দল ১০ দিনের জন্য গৌড় সমীক্ষা এবং রামকৌল - র্পসনাতন সন্বন্ধে তথ্য গ্রহণের জন্য কাজ করেছিল। মহদীপুর হাই স্কুল ছিল মূল কেন্দ্র। কিন্তু ১৪ই ডিসেন্বর মাধাইপুর যাবার পথে একটি ডাঙ্গা দুর্ঘটনার ডঃ চক্রবর্তী ও স্থানীয় পথপ্রদর্শক গুরুতরভাবে আহত হন। ফলে ৮ দিনের মাথায়-ই সমীক্ষা কর্ম শ্বগিত হয়। তারপর আর কর্তৃপক্ষ সমীক্ষাটি শেষ করবার অনুমতি দেন নি। বিবরণীও অসমাপ্ত হয়ে আছে। যা হোক এই পর্যন্ত কথা বা কিংবদন্তী সেই সমীক্ষাতে পাওয়া গিরেছিল।

# প্রীকৃষণ্ডত্ত

### মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ

"গ্রীকৃষ্ণ তত্ত্বটি কামতত্ত্ব । কামবীজ ও কামগায়ত্রী ইহার বর্প ...... রাধাকৃষ্ণ একই তত্ত্বের দুইটি দিক । উভরে ভেদ নাই এবং আতান্তিক অভেদ ও কলা যার না । এই জনাই এইটিকে যুগল তত্ত্ব বিলয়া বর্ণনা করা যায় । এক এবং বহু, ইহার মধ্যবর্তী অবস্থা ও দুই । দুইকে আগ্রর না করিয়া এক বহুর্পে প্রকাশিত হইতে পারে না । বহু অবস্থায় ভেদ পরিস্ফুট থাকে । কিন্তু যখন এই পরিস্ফুট ভেদ অভিক্রান্ত হয়, তখন অভেদের মধ্যেই যাবতীয় ভেদ উপসংহত হইয়া থাকে । এই অবস্থাটি যুগল অবস্থা । একই তত্ত্ব অন্ধান্ত পূর্ব ও অন্ধান্ত প্রকৃতির্পুপ প্রকাশিত হইলে তাহাকে অবশ্য একই বলা হয় । তথাপি তাহা এক হইয়াও দুই । প্রকারান্তরে তাহা ঠিক দুই ও নহে । তাহা দুই হইয়াও এক । যেখানে শুধু এক সত্ত্বা, যেখানে বিতীয়ের আভাস একের মধ্যে জাগর্ক থাকে না, সেখানে এক নিজেকে ও নিজে দেখিতে পার না । ইহা বোধহীন জড়দ্বের অবস্থা । এই এক সত্ত্বা প্রকাশান্তক চিহুস্বর্প হইলেও ইহাকে চেতন বলা যায় না । কারণ ইহা নিজের বর্গুপ নিজে উপলব্ধি করিতে পারে না । যেখানে উপলব্ধি নাই, সেখানে আনন্দের আশ্বাদন কোথায় ? এইজনাই মহাচৈতনা এক কলা সুপ্তির আবির্ভাব হইলে পরিচ্ছন্নতাবশতঃ অবিভন্ত এক সত্ত্বা দুই সত্ত্বায় পরিণত হয় । অর্থাৎ একসত্ত্বার মধ্যেই দ্বিতীয় সত্ত্বার হইরা থাকে । এই অবস্থায়ই আননন্দের আশ্বাদন সম্ভবপর ।"

# রাধা-কৃষ্ণের জ্যোতিষ-চত্ত্ররপে ব্যাখ্যা

## ডক্টর শশীভূষণ দাশগুপ্ত

কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন, রাধাকৃষ্ণতত্ত্বে মূলত কোনও ধর্মতত্ত্ব ছিল না, ইহা মূলত : একটি জ্যোতিষতত্ত্ব। বিষ্ণু হইলেন সূর্য ; বেদে সূর্য অর্থে 'বিষ্ণু' শব্দের প্রয়োগ প্রসিদ্ধ । এই সূর্যরূপ বিষ্ণুই প্রভাত, মধ্যাক্ত ও সন্ধ্যা এই বিপাদে পরিক্রমণ করেন। ইহা হইতেই বিপাৎ বামন অবতার এবং বর্গ, মর্ড্য, পাডাল এই ত্রিলোকে তাঁহার তিন পাদক্ষেপের কলপনা উল্ভূত হইয়া থাকিবে। কৃষ্ণ হইলেন এই বিষ্ণুর অবতার, অর্থাৎ সূর্যের রামস্থানীয়, বা প্রতিবিদ্ধ । পাণ্ডত যোগেশচন্দ্র রায় একটি প্রবন্ধে (ভারতবর্ধ, মাঘ, ১০৪০ ) দেখাইবার চেণ্টা করিয়াছেন যে, পুরাণাদিতে গর্গমূনির যে বর্ণনা পাওয়া যায় তাহাতে কেশ বোঝা যার, আসলে তিনি ছিলেন একজন জ্যোতিষে বিশেষজ্ঞ, এই জনাই আদিত্য-অবতার কৃষকে তিনি প্রথমে আকিকার করিতে পারিয়াছিলেন : তিনিই কন্দের নামকরণ হইতে আরম্ভ করিয়া সকল শিক্ষাদীকার ভার গ্রহণ করেন। কৃষ্ণ হইল সূর্ধ-প্রতিবিশ্ব, গোপীতারকা। দ রজে কৃষ্ণের জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া याहा किছू जालांकिक मोोगा मकनारे रहेन मूर्यश्राजिक्य এवर जावकागगरक मरेवा। क्रक्त वामनीनारक জ্যোতিষিক ব্যাখ্যা দিয়া যোগেশবাবু বলিয়াছেন, — "রাধানাম পুরাতন এবং বিশাখা নক্ষরের নামান্তর ছিল। কৃষ্ণ-যজুর্বদৈ বিশাখা, অনুরাধা ইত্যাদি নক্ষরের নাম আছে। রাধার পর অনুরাধা। অতএব বিশাখার নাম রাধা। অথব বেদে 'রাধো বিশাখে' এই স্পণ্ট উদ্ভি আছে। বিশাখা নাম হইবার হেডু এই। এই নক্ষত্রে শারদ বিষুব হইড, বংসর দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া বাইত। ইহা খ্রীদটপূর্ব ২৫০০ অব্দের কথা। বোধহয় ইহার পূর্বে নক্ষতের নাম রাধা ছিল। রাধা অর্থে সিদ্ধি। এই নাম কেন হইয়াছিল তাহা বলিতে পারা যায় না! আরও অনেক নক্ষত্ত-নামের সার্থকতা বৃথিতে পারা যায় না। কালক্রমে রাধা ও বিশাখা একর হইয়া গিয়াছে। মহাভারতে কর্ণের ধারী মাতার নাম রাধা, এবং কর্ণ রাধের নামে সম্বোধিত হইতেন।"

'কাতিকী পূর্ণিমার সূর্য বিশাখার দিকে, বিশাখায় থাকে, রাধার সহিত সূর্বের মিলন হয়, কিন্তু অদৃশ্য। একদা তারা ও সূর্ধ দৃষ্টিগোচর হইতে পারে না। প্রাচীনেরা মনে করিতেন সূর্যের রাম্মতেই তারার তারাভু, চন্দ্রের চন্দ্রিকা। গো রিদ্ম, গোপ কৃষ্ণ, গো-পী তারা। কবি কৃষ্ণ-রবিকে রাস-মধ্যন্ত ও গোপী-তারাকে মণ্ডলাকারে সাজাইয়াছেন। চন্দ্র পুংলিঙ্গ না হইলে তিনি এই নামেই রাধার প্রতি-নায়িকা হইতে পারিতেন। কারণ পূর্ণিমাতে চন্দ্র রবির বিপরীত দিকে থাকে। প্রতি-নায়িকার নিমিত্ত ইদানীং ক্লীয় চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে গমন করেন।' যোগেশবাবু এ সম্বন্ধে আরও দেখাইরাছেন, রাধা বৃষভানুর (অপভ্রন্ধে বৃখতানু, বৃক-ভানু ) কন্যা । বৃষভানু হইল বৃষরাশিস্থ ভানু, রণিম । কৃত্তিকা বৃষরাশিতে অবস্থিত । রাধার জননীর নাম কৃত্তিকা হইবার কথা, পশ্মপুরাণে নামটি আছে 'কীতিদা'। রাধার স্বামীর নাম আরন ( পরে আয়ান ) ঘোষ। 'অয়নে ভব আয়নঃ'; অয়নে, উত্তরায়ণ দিনে জন্মহেতু আয়ন। তথন উত্তরায়ণ ফলশূণ্য এই সকল নানা ভাবে বিচার করিয়া যোগেশবাবু সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, কতকগুলি জ্যোতিষতত্তই কবিকম্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রূপকধর্মী হইয়া উঠিয়াছে। পরবর্তী কালের লোকেরা পৌরাণিক যুগের এই জ্যোতিষভত্তীট আন্তে আন্তে ভূলিয়া গিয়া রূপকটাকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং এইভাবেই রূপকাশ্রয়ে বহু পল্লবিত রাধাকৃষ্ণ লীলাপাখ্যানের উল্ভব হইয়াছে। যোগেশবাবুর বিচারে আমরা পুরাণাদিতে যে ব্রজের ক্রফের উল্লেখ পাঁই তাহার কাল হইল খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতক এবং রাধার কাল হইল:খ্রীন্টাব্দ তৃতীয় শতক।

রাধাকৃষ্ণ সম্পন্ধে শ্রন্ধের বোগেশবাবুর মত প্রণিধানযোগ্য বটে বৈদিকযুগের বিষ্ণুর সূর্বের সহিত সম্পর্ক অনস্বীকার্য। পরবর্তী কান্দে দেখিতে পাই, রাধার সখীগণের মধ্যে 'বিশাখা' একজন প্রধান। তাহাছাড়া সখীগণের ভিতরে 'অনুরাধা' ( লালতা ), জেন্টা, চিন্রা, ভদ্রা প্রভৃতির নাম পাইতেছি । রজদেবীগণের মধ্যে একজনের নাম তারকা ( ভবিষাতের ও স্কান্সসংহিতা মতে, জীবগোস্থামীর শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ধৃত )। চন্দ্রাবলীর ( চন্দ্র ? ) অন্য নাম পাইতেছি সোমাভা ; চন্দ্রের সহিত সোমাভা নামের সম্বন্ধও লক্ষ্যাণীর। এই রাধা এবং সখীগণ ছাড়াও দেখিতে পাই, কৃষ্ণের পরিবারের কয়েকজন স্থাও কয়েকটি প্রসিদ্ধ নক্ষত্রের নাম গ্রহণ করিরাছিলেন ; যেমন বসুদেব-পত্নী রোহিণী, বলদেব-পত্নী রেবতী, কৃষ্ণ-ভাগানী চিন্র। ( সুভ্রা ) প্রভৃতি । এই সকল দৃণ্টে মনে হয়, পোরাণিক যুগে বাঁণত কৃষ্ণলীলার মূলেও উপরি উন্ধ বিবিধ প্রকারের জ্যোতিষতত্ত্বের অনেক প্রভাব থাকা সম্ভব ; কিন্তু এ-বিষয়ে আরও অনেক স্পন্ট তথ্য না পাইলে গোপীগণ ও রাধাকে লইয়া কৃষ্ণপ্রথমের যে সমৃদ্ধ উপাখ্যানাবলী তাহ। সবই যতগুলি জ্যোতিষতত্ত্বের রূপকাশ্রমী রূপমান্ন এ-কথা এখন সম্পূর্ণপুল মানিয়া লওয়া শস্তু। তবে শ্রীরুপ গোস্বামীর নাটকাদি পাঠ করিলে বেশ বোঝ। যায়, রাধার যে এই একটা তারকার্প রহিয়াছে তাহার সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তাহার করিজনোচিত সালগ্রুত বর্ণনার ভিতরে ইহার বহু সন্ধান মেলে লালতমাধ্বে ( ১ম অঞ্চ ) দেখিতে পাই, রাধার অপর নাম তারা, — তারা নাম লোওন্তর। কর্মআ'। অন্যন্ত রাধাকে লইয়া একটি চমৎকার দেলখ দেখিতে পাই —

দনুজদমনবক্ষঃপুংকরে চারুতার। জয়তি জগদপূর্ব। কাপি রাধাভিধানা ।

"দন্জদমন শ্রীকৃষ্ণের বক্ষ-রূপ আকাশে যে রাধ। নামে একটি জগদপূর্ব। চারুতার। — তাহারই জয়।" বিদদ্ধমাধব নাটকে সূত্রধার-শেলাকে দেখিতে পাই —

সোহরং বসন্তসমরঃ সমিরার যদিমন্
পূর্ণ তমীশ্বরমুপোঢ় নবানুরাগম্ ।
গুঢ়গ্রহা রুচিরয়। সহ রাধরাসো
রক্ষায় সক্ষমিতা নিশি পৌর্ণমাসী ।।

এখানে দেখিতেছি বৈশাখ-পূর্ণিমায় রাধা বা বিশাখা নক্ষরের সহিত পূর্ণিমার আবির্ভাব; পক্ষান্তরে কৃষ্ণমিলনের জন্য দেবী পৌর্ণমাসীর সহিত রাধিকার আবির্ভাব। এবৃপ দৃষ্টান্ত রূপ গোষামীর রচনার আরও অনেক আছে। ইহা বাতীত এই সকল নাটকাদিতে আরও একটি জিনিস লক্ষ্য করিতে পারি, রাধা বহুস্থানেই সূর্বোপাসিকা। গ্রন্ধেয় বিদ্যানিধি মহাশয় 'চন্দ্রাবলী' সম্বন্ধে উপরে যে কথা বিলয়াছেন তাহার সহিত রূপগোষামীর নিম্নোম্বত শেলাকরয় মিলাইয়া লওয়া যাইতে পারে।

পদ্ম।। হলা সচ্চং ভণাসি। তথাহি — বিশ্বোদস্তী রাহা পেকৃখিন্দ্রই তাব তারআলীহিং। গঅণে তমালসামে ণ জাব চন্দাঅলী প্ফুরই।।

লালতা। (বিহুস্য সংস্কৃতেন)
সহচার বৃষভানুজায়াঃ প্রাদুর্ভাবে বর্রাপ্রযোপগতে।
চন্দ্রাবলীশতান্যাপ ভর্বাস্ত নিধ্বিতকাস্তানি।।

## দেবতারে প্রিয় করি

### ডক্টর স্থকুমার সেন

সব দেশে সব কালে যখনই মানুষের অধ্যান্দ্রচিন্তা ঈশ্বরের ধারণায় পৌচেছে তখন সর্বন্ধ সেই ক্ষর্মর-বোধ রাজার অথবা গোণীসণিত পিতার আদর্শ অনুকরণ করেছে। ঈশ্বর রাজার মতো যা খূশি করতে পারেন, দগুবিধান করতে অথবা পুরুষ্কার দিতে তাঁকে কোন আইন মানতে হয় না, কারো মুখ চাইতে হয় না। শিশু যেমন খেলার পুতুল নিয়ে ভাঙতে গড়তে বা খূশি করতে পারে ঈশ্বরও তেমনি তাঁর সৃষ্ট জীব ও অজীব নিয়ে যা ইচ্ছা করতে পারেন। তাঁকে যদি পিতা কন্পনা করি তবে সেই পিতা যিনি বাড়ীর সর্বময় কর্তা যাঁর কথার প্রতিবাদ চলে না, যাঁর হুকুমের অনাথা নেই। এমন ঈশ্বরকে রাজাই ভাবি আর বাবাই ভাবি 'পার্সোনাল গড়' ভাবতে, পারি না, কেননা রাজার সঙ্গে প্রজার সম্পর্কে মনের কারবার নেই, আছে ভয়ের বন্ধন, সুবিধা-অসুবিধার সংযোগ। যেমন কড়া বাপের সঙ্গে ছেলের সম্পর্ক এডিয়ের চলার।

আমাদের দেশে, বৈষ্ণব ধর্মে ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের, ভগবানের সঙ্গে ভল্কের যে সম্বদ্ধ তা সর্বদ। এবং গোড়া থেকেই পার্সোনাল। বেদের সময় থেকে আরম্ভ করে বিষ্ণু দেবতার সম্বদ্ধে যে ভাবনা আমরা করে এসেছি তাতে হদয়াংশের যোগ কম বেশি আছেই। বেদের মুখ্য দেবতারা প্রায় সবাই দয়ালু, তাঁরা খুশি হলে ভালো করেন, পিতার মত উপহার দেন, অখুশি হলে অনেক রকম ক্ষতি হয়। তাই উপাসকের সর্ববিধ চেণ্টা যাতে দেবতা খুশি থাকেন, তাঁর কিছুতে যেন রোষ না জাগে।

খগ্বেদের দেবত। সমাব্দে বিষ্ণুর আসন সবার আগে নয়, বরং অনেকেরই পরে, র্যাণও তাঁর কীর্তি সকলের চেয়ে মহীয়ান্। বয়সে তিনি সবার ছোট, ইন্দ্রের অনুজ তিনি। কিন্তু তিনিই আকাশকে উপরে তুলে দিয়ে পৃথিবীকৈ মেলে দিয়েছেন, মাঝখানে প্রচুর ফাঁক ('অন্তরীক্ষ') রেখে বিশ্বভূবন নির্মাণ করেছেন। সূতরাং সবাই তাঁরই আগ্রিত। বিষ্ণুর রোষ নেই, দর্প নেই। তিনি আনন্দের ভাগুারী। তাঁর যেখানে বাস সে হল তিভূবনের উধ্ব'তমলোক। সেখানে ভোজের প্রাচুর্য। মধুর উৎসব সর্বদ। উচ্ছেলিত।

বৈদিক সাহিত্যের দ্বিতীয় রাহ্মণে দেবতা বিষ্ণুকে দেখি তিনি সংসারের শিশু এবং সেই সঙ্গে দেবতাদের দেবতা। তিনি এখন ঘরের ছেলে — 'শিশুর্দন' তিনি হয়েছেন যজ্ঞসর্প, তিনি হয়েছেন গৃহদেবতা, যজ্ঞের অগ্নি। হিন্দু ধর্মের ইতিহাসে এবং বৈষ্ণব ধর্মের বিকাশে রাহ্মণের একটি বিশিষ্ট কাহিনী এখানে প্রমাণস্বরূপ উপস্থাপিত কর্রাছ। গংপটির উল্লেখ আমি একাধিকবার অনাত্র কর্রোছ। তবুও অনেকের জানা নেই আশক্ষা করে আবার বলছি।

অসুররা দেবতাদের বড় ভাই তবে বৈমাত্র। অসুররা বড় জ্ঞানে, দেবতারা বড় শিলেপ। পৈতৃক সম্পত্তি পৃথিবীর ভার অসুররাই বহুন করে, দেবতারা সংসারের দায় থেকে রেহাই পেয়ে আমোদ করে। দেবতাদের অকর্মন্যতায় অসুররা তাদের অবজ্ঞা করতে লাগল। এই অবজ্ঞা থেকে জন্মাল দন্ত। অসুররা ভাবল, এ পৃথিবীর মালিক তা আমরাই। তথন তারা বলাবলি করলে, এস আমরা এই পৃথিবী নিজেদের মধ্যে বাটোয়ারা করে নিই। যে কথা সেই কাজ। বন্টনকার্য প্রায় শেষ হয়ে এল এমন সময় দেবতারা টের পেলেন যে অসুররা তাদের বিশ্বত করে পৈতৃক সম্পত্তি নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিচ্ছে। তাঁরা শিশু বিক্সকে নিয়ে তথন ভুটল অসুরদের কাছে। অসুররা বললে, তোমাদের দেবতার মতো তো আর

কিছু বাকি নেই। আমরা সব নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিরেছি। দেবতারা মুর্শাকলে পড়লেন। অনেক ভেবে চিন্তে তাঁরা কালেন, একটু স্থান তো আমাদের দিতেই হবে। অন্ততপক্ষে এই শিশু বিষুদ্ধর শোবার মতো ঠাই। অসুররা অনুকম্পা করলে, কালে, কো বিষুদ্ধে শুইরে দাও। ওর হাত পা মেলে শুতে যতাটা ঠাই ততটুকু ঠাই নিতে পার। সেইখানেই শুরে পড়লেন বিষ্ণু হাত পা মেলে আর তাঁর শারীর তরতর করে বেড়ে চলল চার্নাদকে। হটতে হটতে অসুররা পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হল। কোথায় গোল তার উল্লেখ নেই। বোধকরি পাতালে। এই কাহিনী ভেঙেই পুরাণের বামন-অবতার ও বলি-ছলনা গলপ গড়া হয়েছে। দেবতারা স্বাধিকার পেলেন। বিষ্ণু তথনই 'স্বদ্বেময়ো স্ব্যক্তেশ্বরে হারিং' হয়েছেন, — যজ্ঞ তথা যজ্ঞীয় অগ্নি তাঁর প্রতীক অথবা তিনি সঞ্জর ও ষজ্ঞীয় অগ্নির দেবরূপ।

হিন্দুশান্দে বিষ্ণুর আদি উপাসন। যজ্ঞেশ্বর হিসাবে, তাঁর অধিণ্ঠান সবিত্যপ্তলের মধ্যস্থলে। এ উপাসনার যে ভব্তিভাব সে শাস্তভব্তির। সে ভব্তিতে ভগবান্ ও ভব্তের মধ্যে 'পার্সোনাল রিলেশান' অর্থাৎ হৃদয়বৃত্তির কোন অবকাশ নেই।

বেদের গণ্ডী পেরিয়ে এসে আমরা ঋগ্বেদের 'গোপা' (অর্থাৎ রক্ষিতা ও ভর্তা ) বিষ্ণুর মতো নৃতন (?) এক দেবতা পাই বাসুদেব । ইনি প্রায় পরিপূর্ণ মানবকল্পনার অনুযায়ী দাতা ও ভর্তা বীর । এই বীর দেবতা একা অথবা পাঁচজনের মধ্যে (পঞ্চবীরাঃ) দুইভাবেই উপাসিত হতেন । মহাভারত-হরিবংশের কাহিনীর মুখ্য যাদব বীরদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে এ'দের সঙ্গে । বাসুদেব-উপাসনার ম্পর্চ ইন্ধিত আছে পার্গিনির সূত্রে (সেই সূত্রে যে অঞ্বুনের উল্লেখ আছে তিনি বলদেব বা বলরাম, তৃতীয় পাণ্ডব নন )। পণ্ডিতেরা বাসুদেব ও পঞ্চবীর উপাসনা সম্বন্ধে যথেণ্ট আলোচনা করেছেন । সে কথার পুনরাবৃত্তি এ প্রসঙ্গে অনাবশাক । আমার বিশেষ বন্ধব্য হল তিনটি । এক, বাসুদেব ভাবনার সঙ্গে ঋগ্রেদের বিষ্ণু-ভাবনার যোগ দুর্লক্ষ্য হলেও আছে । বৈদিক দেবসমাজে বিষ্ণু যদি অর্বাক বৈদিক ফিউডাল গোণ্ঠীর দেবতায় পরিণত হন তবে তিনি হবেন দাতা ধান্তা রক্ষিতা, অর্থাৎ পরিপূর্ণ 'পার্সোনাল গড'। দুই, 'বাসুদেব' অভিধাটি তন্ধিতান্ত অপত্য শব্দ নয়, সমাসবন্ধ মৌলিক শব্দ অর্থাৎ শব্দটি 'বাসুদেব' অভিধাটি তন্ধিতান্ত অপত্য শব্দ নয়, সমাসবন্ধ মৌলিক শব্দ অর্থাৎ শব্দটি 'বাসুদেব' থেকে আসেনি, সোজাসুদ্ধি 'বাসু-দেব'। ইন্দো-ইউরোপীয় মূল ভাষায় শব্দটি দুরুপেই ছিল—দার্ঘ ধরবুন্ধ Wesu ( যার সংস্কৃতে একেবারে অজ্ঞাত নয় । তার উদাহরণ, বাসুদেব ছাড়া জৈন শাস্তে 'বাসুপ্জা'। বাংলায় চামুণ্ডার নামান্তর 'বাশুলী'। বাসলী এই শব্দ থেকে উৎপল্ল বলে মনে করি । অর্থ মঙ্গলকারিনী দেবী ভদ্রকালী। বাসুদেব উপাসনায় ভন্ত ভগবানের মধ্যে যে সম্বন্ধ সে হল সেনাপতি-সৈনিকের এবং প্রন্থ-দাসের সম্বন্ধ । এ সম্বন্ধ দুই তরফের মধ্যে অন্তরের যোগাযোগ আছে । সে যোগ হল দাসাভিন্তর, সে যোগ কৃতদাসের বাধ্যবাধকতার নয় — কৃতজ্ঞার, অনুরন্ধি।

বেদের বিষ্ণুপুরাণে কৃষ্ণ হয়েছেন বাসুদেবকে সোপান করে নয়। বরং কৃষ্ণই যোগ করেছেন বিষ্ণু এবং বাসুদেবকৈ এবং দু ভাবনকেই আত্মসাং করেছেন। বিষ্ণু দিশু দেবতা, পৌঢ় দেবতা ইন্দ্রের নেহাত ছোটভাই — সম্ভবত সহোদর নয়। বিষ্ণুর মতো দেবতার অন্তঃপুরে কনিন্টা ছিলেন ধরে নিতে পারি। তাছলে তিনি ছিলেন দেবিকা বা দেবকী। এইখানে কৃষ্ণ বিষ্ণুর মধ্যে একটা মিল পাছি। ( যারা ছান্দোগ্য উপনিষদে উল্লিখিত তারে আদিরসের শিষ্য দেবকীপুর কৃষ্ণের ঐতিহাসিকত্ব মানেন তাঁদের সঙ্গে আমি এখানে বিবাদ করছি।) ওদিকে বাসুদেব নামটিকে ভেঙে পাওয়া গেল পিতৃনাম বসুদেব ( অর্থাৎ বসুদেবতাদের একজন)।

এখন প্রশ্ন জাগে 'কৃষ্ণ' নামটি এল কোথা থেকে। খগবেদে কোথাও বিষ্ণুর পায়ের রঙের কোন

উল্লেখ নেই । বৈদিক সাহিত্যে কৃষ্ণনামে অথবা বিশেষণে বিশোষত একাধিক দাস-দস্যু অথবা দানবঅসুরের উল্লেখ আছে। তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই যদি কোন দাস দস্যুর বিশেষ মিল এর সঙ্গে জড়িরে
না থাকে। উপনিষদের বংশ তালিকায় উল্লিখিত দেবকী পুরের ঐতিহাসিকত্ব আমি এই আলোচনায়
আনছি না। অগত্যা আমি কল্পনা করছি যে 'কৃষ্ণ' এসেছে কৃষ্ণ-মেঘের উৎপ্রেক্ষণ থেকে। কালিদাসের
একটি উত্তি আমাকে এই কল্পনায় উসকানি দিয়েছে।

### রাবনাবগ্রহক্লান্ডমিতি বাগম্ভেন সঃ। অভিবৃষ্য মর্ং-শস্যং কৃষ্ণমেঘন্তিরোদধে।।

'রাবন অনাবৃণ্টিক্লান্ত দেব শসাকে এই বাক্বর্ষণে অভিষিদ্ধ করে কৃষ্ণমেঘ তিনি তিরোধান করলেন।' ইন্দ্র বক্তু-বিদৃদ্রতের দেবতা। জলভরা মেঘ তাঁর, বাহন। বৈদিক দেবতা কলপনায় বাহন নেই রথটানা ঘোড়াছাড়া। বাহনের পরিবর্তে আছে সহকারী। ইন্দ্রের প্রধান সহায়ক ছিলেন বিষ্ণু, বিশেষ করে ব্যব্ধকার্যে। সৃতরাং জলভরা মেঘকে ইন্দ্রের বাহন কলপনা করা যায়। সংস্কৃত সাহিত্যে ব্যবহৃত 'ইন্দ্রনীল' শব্দটি এখানে স্মরণ করি। কৃষ্ণের রঙ ও ইন্দ্রনীল। ইন্দ্রের পায়ের রঙের কোথাও উল্লেখ নেই। নীল তার রঙ হুতে পারে, কালো মেঘের রঙও বোঝাতে পারে।

বৈষ্ণব ধর্মের ঈশ্বর-উপাসনার ক্রম নির্দিণ্ট আছে পাঁচটি — শান্ত, দাস্য, সখা, বাংসলা ও মধুর। শান্ত ভব্তির উপাসনার ঈশ্বরের সঙ্গে ভব্তের (বা সাধকের) কোন পার্সোনাল রিলেশন নেই, সে কথা আগে বলেছি। বাকি চারটির সঙ্গে আছে। দাস্যভব্তির কথাও বলেছি। সথাভব্তির সাধনার কোন বিবরণ কোথাও দেওয়া নেই। এ ভব্তির উদাহরণ গীতার কৃষ্ণ ও অস্ত্র্ণনের বাবহারে, ভাগবতপুরাণে সুদামার উপাখ্যানে, বাংলায় কৃষ্ণ-মঙ্গলে ও পদাবলীতে গোপবালকের প্রসঙ্গে খুঙ্গতে হয়। কোন কোন জন্মসিদ্ধ বালক মহাপুরুব অথবা মূর্খ ভব্তের জীবন-কাহিনীতেও মিলে। সম্পূর্ণ সমান চক্ষে ও সমভূমিতে দেখলে সখ্যরসে ভগবান্ ও ভব্তের মধ্যে কোন বাবধান থাকে না। সুতরাং সখ্যভব্তি একদিকে শান্ত অপরাদকে মধুর ভব্তির মধ্যেই পড়ে। সথারস নিশ্চয়ই আছে, কিছু সখাভব্তি বলে কিছু নেই। ভব্তির যোগ থেকে সথোর সমভূমি থাকেনা, ভব্ত সথা হয়ে পড়ে অন্তরঙ্গ দাসের মতো।

বিষ্ণু-কৃষ্ণের উপাসনায় বাৎসল্য ও মধুর রসের বীজ প্রাচীন ঐতিছে। খু'জে পাওয়া যেতে পারে।
শিশু বিষ্ণু দেবতা সংসারে বাৎসল্যরস জাগিয়ে না থাকতে পারেন তবে বৈদিক কালের সাধারণ জনসমাজে —
গোড়ার দিকে হয়ত নারী-মানসেই তাঁর ভাবনা স্নেহরস জাগিয়েছিল খয়ের শিশুর অচণ্ডল প্রতিরুপ হয়ে।
কিন্তু সেকালে — সেকালে কেন একালেও অনেকদিন পর্যন্ত — শিশু বিষ্ণু — কৃষ্ণের অত্যাভূত লীলাগুলিই
সকলের মন আকুন্ট করেছিল। যেমন গোবর্ধ ন ধারণ, কালিয় দমন, প্তনা-বধ, য়মলার্জ্যন ভঙ্গ ইত্যাদি।
লোকিক কথার ও গাখায় এসব শিশু বীরকীতি ঘোষিত ও গাঁত তো ছিলই, তক্ষণ-শিল্পেও প্রথিত ছিল।
কিন্তু তথনও শিশু বিষ্ণু-কৃষ্ণের প্রতি উপাসকের যে ভান্ত তাতে বাৎসল্যরসের সঞ্চার ঘটেনি। সে সঞ্চার
ঠিক কবে থেকে ঘটতে শুরু করেছিল তা জানি না। মনে হয় দশম থেকে হ্বাদশ শতালার মধেই বিষ্ণু-কৃষ্ণের
উপাসনায় কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে বাৎসল্যরসের রঙ পাক। হয়ে ধরেছিল। এ ব্যাপার প্রথমে ঘটেছিল
দক্ষিণ ভারতে, এবং রজ্জেন্তা নাথ শালৈর মতো আমারও মনে হয় যে সাধকের উপাস্য বিষ্ণু-কৃষ্ণের বালগোপালে রুপান্তরে খ্রীস্ট ধর্মের প্রভাব থাকা সম্ভব। রোসানাপত্নীদের মধ্যেই ঈশ্বর উপাসনায় বাৎসল্যরসের
অর্থ প্রথম উপচিত হয় শিশু খ্রীস্টকে ঘিরে। দক্ষিণ ভারতে খ্রীস্ট ধর্ম অন্তত দেড়হাজার বছর আগে
এমেছিল এবং সেধানে তা কথনও বিলুপ্ত হয়নি। খ্রীটেতন্য বালগোপালের উপাসক ছিলেন। তাঁর দাদা-গুরু
মাধকেন্ত্র পুন্নীকে বাৎসল্য ভব্নির সিদ্ধতম সাধক কললে বোধ করি ভুল হবে না। বালগোপাল বংশীধারী,

তিনি শিশুও বটেন কিশোরও বটেন। সুতরাং তাঁর সাধনায় মধুর রস বাদ পড়েনি। মাধবেন্দ্র ও চৈতনার ভাবে ও আচরণে একথার সমর্থন রয়েছে।

মহাভারত-হরিবংশ, বিষ্ণু পুরাণ ও ভাগবত পুরাণে কৃষ্ণ চরিতের আদান্ত বর্ণনা আছে। সে বর্ণনার কোথাও কৃষ্ণের এমন কোন পুরুষাচিত বীরকর্মের উল্লেখ নেই যা তাঁর কিশোর বরসের পরে সংঘটিত হরেছিল। শিশুপাল বধের মতো অলোকিক দেবকার্যের কথা এখানে ধর্তব্য নয়। কৃষ্ণের শেষ মানব বীরকর্ম কংস ও চানুর দলন। কৃষ্ণের এসব বীরকর্ম লোকিক গাথায় ও গানে আবদ্ধ ছিল এবং সেসব গাথা ও গানের প্রতিধ্বনি উপরে উল্লিখিত পুরাণগুলিতে ধরা আছে। চিত্রে ও নটকর্মেও এমন বীরকর্ম জনগণের মধ্যে প্রচারিত ছিল। বাস্দেব-ভক্ত জনগোণ্ঠীর মধ্যে এমন বীর-ভক্তির উপাসনা প্রচলিত ছিল বলে ইছ্ছা হয়। এ কম্পনা নিয়ে আরও একটু অগ্রসর হলে আমরা ভগবদ্গীতোপনিষদের উপদেণ্টা ও তাঁর প্রোক্ত রাজযোগ — যাকে বীর সাধনাও বলা যায় — পোঁছতে বাধা নেই। রাজযোগ সাধনায় যদি কোন রস যাকে তবে তার নাম দিতে পারি বীর-রস। এখানে ভগবান ও ভক্তের মধ্যে পার্শোনাল রিলেসন থাকলে সামান্যই, আখড়াশালে মল্ল-শিক্ষায় গুরু-শিষ্যের সম্পর্কের অতিরিক্ত নয়। হয়ত এটাই ছিল বৈক্ষব আলংকারিক উদ্দিশ্ট সথ্য রসের আদি রহস্য।

সেকালে মেয়েদের নিজস্ব একান্ত গোণ্ঠীতে কিশোর বিষ্ণু-কৃষ্ণকে নিয়ে আদিরসাত্মক কাহিনী অন্তত আভাষ ইঙ্গিতে প্রচলিত ছিল এমন অনুমান অসঙ্গত নয়। যে সমাজে পুরুষর যে দেবতাকে ঈশ্বরত্বে শুগেন করে তাঁর বীরত্ব গাথায় মশগুল ছিল সেই সমাজেই, অনুমান করতে পারি, মেয়েরা সে দেবতাকে কোলের ছেলে ও বনের রাখাল কল্পনা করে ছড়া কেটে গান গেয়ে আনন্দ উৎসব করত। এই হল কৃষ্ণলীলায় মধুর রসের আদি উৎস। এখানে যিনি দেবতা তিনি ঈশ্বর হয়েও ঈশ্বর নন, তিনি অসহায় শিশু, দুর্দান্ত বালক, গরুর রাখাল। ঈশ্বর উপাসনায় এই মধুরভাবের তুঙ্গতায় পৌছাতে অনেক সময় লেগেছে। যুগে যুগে কালে কালে কবি হদয় ভল্কের মর্মের আকুলতা-উৎসারে ধােত হতে হতে তবেই বিষ্ণু-কৃষ্ণের আদিরসের ভাবনা থেকে দৈহিক প্রেমের অবলেপ সম্পূর্ণভাবে মুছে গিয়ে পরিপক্ত মধুর রসের পারণিত ঘটেছে। এ কাজের শুরু দক্ষিণ ভারতে। এ কাজের শেষ মাধবেন্দ্র পুরীর চিন্তায় এবং চৈতনার চরিত্রে। এমন শেষের পরেও যদি শেষ বলে আরও কিছু থাকে তবে তার অনির্বচনীয় রেশ শুনতে পাই রবীন্দ্রনাথের কোন কোন গানে।

ভন্ত বৈষ্ণবের প্রতি আমার বিনীত নিবেদন, এই প্রবন্ধে যে অভিমত দিয়েছি তা তথ্যাপ্রিত হোক্ অথবা নাই হোক্, সে আমার নিজেরই ধারণা। সে ধারণায় সবাই যে সায় দেবে এমন প্রত্যাশা আমি করি না। কেননা, 'সত্যমিথ্যা কে করেছে ভাগ?

কে রেখেছে মত আটিয়া ?"

# অদৈতাচার্য এবং সার্বভৌম ভট্টাচার্যের গৃহে মহাপ্রভুর ভোজনবিলাস

ডক্টর বিজন বিহারী ভট্টাচার্য

ন্যাসং বিবারোপপ্রণরোহথ গোরা বৃন্দাবনং গন্তুমনা ভ্রমাদ্ বঃ। রাড়ে ভ্রমন্ শান্তিপুরীমরিদ্ধা ললাস ভলৈরিহ তং নতোহণিম।।

বে গৌরাঙ্গ সম্যাস গ্রহণপূর্বক প্রেমোন্মন্ত হয়ে বৃন্দাথন গমনের জন্যে ইচ্চুক হয়েছিলেন এবং প্রমন্ত্রমে রাঢ়দেশে প্রমণ করতে করতে শান্তিপুরে এসে ভক্তগণের সঙ্গে বিলাস করেছিলেন সেই গৌরচন্দ্রকে নমস্কার।

শ্রীতৈতনাচরিতামূতের মধ্যলীলার তৃতীয় পরিক্ষণের এটি প্রথম শ্লোক। সমগ্র পরিক্ষণের বর্ণনায় বিষয় হল অবৈত গৃহে মহাপ্রভুর বিলাসলীলা। সেই মহাপ্রভুবে নমন্ফার করা হয়েছে যিনি 'ললাস ভর্টেরিহ'। ললাস শব্দটি নিম্পন্ন হয়েছে লস্ ধাতু থেকে, যার অর্থ আলিঙ্গন ও ফ্রীড়া। বিলাস শব্দটির মধ্যে এই দুই ড্বার্থেরই আভাস আছে। বিলাস কথাটির মূল অর্থ আমোদ-প্রমোদ, আনন্দ-উৎসব। খাওয়া এবং খাওয়ানো আমাদের সমাজে উৎসবের একটি প্রধান অঙ্গ। মহাপ্রভু অবৈত গৃহে আগমন করলে অবৈতাচার্য তাঁকে নিমন্থণ করে বললেন ——

প্রেমাবেশে তির্নাদন আছ উপবাস। আজি মোর ঘরে ভিক্ষা চল মোর বাস।।

ভিক্ষা কথাটি বৈষ্ণব পরিভাষায় ভোজন বা ভোজনের নিমন্ত্রণ এই অর্থে ব্যবহৃত হয়। 🕻

নিমন্ত্রণ কর্তাকে সর্বদাই বিনয় রক্ষা করে চলতে হয়; তিনি যদি বৈষণ হন তাহলে শভাবতই বৃদ্ধি পায়। আমাদের দেশে শাকামে নিমন্ত্রণ করাই রীতি। কথনো কথনো বন্ধুবান্ধবকে ভাল ভাত থেতেও বলি। ভাল বা ভাত যে এখানে বাচ্যার্থে ব্যবহৃত হয় না আমন্ত্রিত সেটা বোঝেন। অখৈত বলেন —

এক মৃন্টি অন্ন মৃই করিরাছি পাক। শুখ রুথ ব্যঞ্জন কৈল সৃপ আর শাক।।

অর্থাৎ এক মুঠো ভাত বেঁধেছি আর বাঞ্চন বলতে দুটি, একটি সৃপ বা ডাল আর একটি শাক। তাও শৃথ ( শৃষ্ক ) রুখ ( রুক্ষ ) তাতে না পড়েছে তেল না পড়েছে ছি। কিন্তু 'আচার্যানী' এক বাটি জল আর একটুখানি 'শৃথরুখ' শাক ভাজা দিরে মহাপ্রভূর সেবার আরোজন করবেন এও কি সন্তব ? সাঁতাদেবী ভূরিভোজের আরোজন করেছিলেন। ভোজা তালিকাটি দেখে আমরা প্রাচীন বাংলার পাকশিলপ ও প্রাচীন বাঙ্গালীর রসনারুচির কিছুটা পরিচর পাব। নিষ্ঠাবান্ রাক্ষণ বৈষ্কবের ঘরে আমিষ ওঠে না। কাজেই এ তালিকার সব খাদাই নির্মামিষ।

মধ্যলীলার পঞ্চদশ পরিছেদে ও কৃষ্ণাস কবিরাজ আর একবার ভোজনলীলা বর্ণনা করেছেন। সার্বভৌমের গৃহে মহাপ্রভূর ভিক্ষার নিমস্থল। সেই উপলক্ষে বর্ণনা। এ তালিকাটি আরও বড়। রালা করেছেন বাঠির মা। সার্বভৌমের কন্যার নাম বাঠি। ভট্টাচার্য গৃহিনী তাই বাঠির মা নামেই পর্গিচত।

ঘরে আসি ভট্টাচার্য তাঁরে আজ্ঞা দিল।
আনন্দে বাঠির মাতা পাক চড়াইল।।
ভট্টাচার্বের গৃহে সবদ্রব্য আছে ভরি।।
বে বা শাক ফলাদিক আনিল আহরি।।
আপন ভট্টাচার্য করেন পাকের সবকর্ম।
বাঠির মাতা বিচক্ষণা জানে পাকের মর্ম।।

গোড় এবং উৎকল দুই প্রদেশে যত রকমের বাদিন্ট ভোজ্য সামগ্রীর প্রচলন আছে সার্বভৌম্য ভট্টাচার্য মহাপ্রভুর জন্যে শ্রদ্ধানহকারে সবই প্রস্তৃত করলেন (১)। আমরা স্মরণ রাখব মহাপ্রভুর বে দুটি ভোজনবিলাস বাণত হয়েছে তার মধ্যে প্রথমটি (মধ্য। তৃতীয় পরি) গোড় এবং দ্বিতীয়টি (মধ্য। প্রশাদ পরি) উৎকলে।

ব্যঞ্জনের উপকরণের মধ্যে একালকার পরিচিত অনেক আনাজেরই দেখা যায় না। শাক সবজির মধ্যে নাম পাই এই কটির (২ এবং ৩), — বাস্তুক শাক, পটোল, কুমাণ্ড অর্থাৎ চালকুমড়া, মানকচু, কচি নিমপাতা, বেগুন, মোচা। ভালের মধ্যে 'মদগ' অর্থাৎ মুগের নামটাই পাওয়া যাছে। মাষকলাইয়ের নাম পাওয়া যায় বড়ার (১২ এবং ১৩) প্রসঙ্গ। তরকারিতে বড়ির বাবহার হত। ফুলবড়ি ভাজ। হত এবং কুমাণ্ড বড়ি দেওরা হত তরকারিতে। কুমাণ্ড বড়ি তৈরী করা হত পাকা চালকুমড়া দিয়ে। তিত্ত ব্যঞ্জনের জন্য শুস্তা ব্যবহার করা হত। নালিতা বা নিম বা অন্য কোনো তিন্ত স্থাদের পাত। শুকিয়ে রাখা হত, তারই নাম শৃষ্টা। কবিকণ্কন চণ্ডীতে এই অর্থে 'শৃকুতা'র প্রয়োগ আছ। বাঙ্গাল মাঝি 'হারাইল শুকুতার পাত' বলে যে বিলাপ করেছিল সে কথা ভোলার নয়। শুকুতার মূল অর্থ শুকনো পাতা। তার থেকে অর্থ দাঁড়াল শুকতা দিয়ে তৈরী তিম্ব ব্যঞ্জনবিশেষ। এ ব্যঞ্জনটি ঝোল জাতীয়। পঞ্চদশ পরিছেদে 'নিম্বশৃকতার ঝোল' এর উল্লেখ আছে। বঙ্গীয় পাকশালায় শৃকতা বা শৃকত্নির প্রাচীন ঐতিহ্য অদ্যাবধি বর্তমান। মধ্যাক্ত ভোজের নিমন্ত্রণে এই ব্যঞ্জন আজও অপক্লিহার্য। অবশ্য 'জলপানের' সঙ্গে শুকতার সংযোগ নাই। ভারতে তিম্ববাদের কিছু বাঞ্চন আমাদের কাছে প্রির। সেকালেও ছিল। বাস্তুকে বা বেথে। শাকের স্বাদ তেতো। কচি নিমপাতার সঙ্গে বেগুন ভাজা শীতের সময় একালেও ভাতের পাতে প্রথমে খাই। কৃষ্ণকীর্তনে শুকতা নামটা পাই না কিন্তু শুকতা জাতীয় ব্যঞ্জনের উল্লেখ আছে। বংশী শব্দে উম্মনা রাধা 'ছোলঙ্গ' — চিপিআ নিমঝোলে' নিক্ষেপ করিলেন। প্রসঙ্গরেম বলি, বড়ুচগুদাসের আমলেও পটোলের ব্যবহার ছিল। ঝোলে ঝোলে দেওয়া হত কিনা জানি না কিন্তু ছত ভাজা হত। আমরা ঘি পাই না কিন্তু তেলে ভাজা পটোল ভাতের সঙ্গে এখনও খাই। চরিতামূতে বাঞ্চনের মসলার মধ্যে রাই মরিচের নাম আছে। তিন্ত ঝাল বাঞ্জনে রাই ও মরিচের বাটনা পড়ত। ঝাল তরকারিতে কৃষ্ণকীর্তনের রাধা দিতেন 'বেশোয়ার'। 'বেশোয়ার' এর মুখ্য উপকরণ মরিচ। ভাব প্রকাশে বলা হয়েছে—

> দ্রব্যানী কেশবারস্য নাগবল্লী দলানি হি। তথ্যসাংশ্চ লবঙ্গানি মরিচানি সমাগতঃ।।

চৈতন্যচরিতামৃত অন্যান্য বাঞ্চনের মধ্যে মোচার খণ্টের নাম পাই যা আজও আমাদের প্রিয়। দৃদ্ধ কুমাণ্ড আর একটি বাঞ্জন। নারকেলকোরা দিয়ে চালকুমড়োর মিণ্ট বাঞ্জন আমরা মধ্যে-মধ্যে খাই। তার সঙ্গে দৃধ দেওরা হয় কিনা জানি না। দৃদ্ধ কুম্মাণ্ড সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা না থাকলেও দৃদ্ধ-মিশ্রিত লাউরের তরকারী আমাদের খুব পরিচিত। সার্বভৌমের গৃহের ভোজা তালিকার দুদ্ধতুন্বির নাম আছে।

মুগের ডালমুখ্য ব্যঞ্জনগুলির অন্যতম। অক্টৈড এবং সার্বভৌম দুন্ধনের বাড়িতেই 'মুদ্র সূপ' রাধা হরেছিল। বাঞ্জনগুলির মধ্যে আরও অনেকগুলি উভয় তালিকাতেই স্থান পেয়েছ, মিন্টার্মও তাই। তবে সার্বভৌমের ভোজা তালিকায় পদের সংখ্যা কিছ বেশী। উদাহরণের হিসেবে 'ছেনাবডা'. 'বড়ী খোল'. 'বেসারি', 'লাফরা' এবং বিবিধ প্রকার 'লাকরা'র নাম উল্লেখ করা যায়। 'ছেনাবডা' ছানা চটকৈ গোল গোল করে বড়ার আকার ভাজা। চৌকো চৌকো করে বর্মাফ বা গজার আকারে কাটা হত না তার প্রমাণ আমাদের বাগ্বিশেষ (idiom) 'চোখছানাবড়া'। 'বড়ীঘোল' কি দইবড়ার প্রকারভেদ ? 'বেসারি' ঝাল মসলা-সংযক্ত বাঞ্জন বিশেষ। বেসার-এর অর্থ বাটনা, ঝাল তরকারির উপযুক্ত বাটনা। বেশোয়ার-এর অর্থ আগে বলেছি। বেসার এবং বেশোয়ার উভয়েই মূল এক। কবিকৎকনে 'বেসার' পাই। "ধইলের বেসার দিয়া ত্বাল দিয়াছে দড়।" ঘনরামের ধর্মমঙ্গলেও বেসার শব্দের প্রয়োগ আছে, "নীরস করিয়া দিল সরস বেসার "। 'লাফরা' শব্দটি আমাদের অপরিটিত নয়। লোক মুখে এর অনেক রূপ, — 'নাফরা', 'লাফড়া', 'লাবড়া'। ওড়িয়া 'ন্যাবড়া' জগন্নাথের একটি ব্যঞ্জন প্রসাদের নাম। লাউ ( লাবু ) এই বাজনের অন্যতম উপকরণ বলে এই নামের উৎপত্তি হওয়া সম্ভব। আরবী 'লফ্টফ' শব্দ তুলনীয় ; অর্থ মিশ্র, পাঁচমিশালী; তাহা লাউ এবং পাঁচ রকম তরকারির ঘণ্ট; বিবিধ ওরকারির মিশ্রণে প্রস্তৃত বাঞ্জন। "থোড় মোচা, মঠাকুমড়া, শিম, মূলা, বেগুন ইত্যাদি তরকারি একসঙ্গে ডালের বড়া দিয়া রন্ধন र्कातल य वाक्षन প্রদত্ত হয় তাহারই नाম लाफ्फा ।" — প্রবাসী থেকে জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাসের অভিধানে উদ্ধৃত। লাফড়া ব্যঙ্গনটি যে মহাপ্রভুর ভাল লাগত একাধিক জায়গায় তার উল্লেখ আছে। যেমন, — 'লাফরা খায়েন প্রভ ভন্তগণ হাসে' — চৈতনাভাগবত । সার্বভৌমের বাডিতে গৌরাঙ্গদেব লাফবা চেয়ে খেয়েছিলেন —

> সার্বভৌম পরিবেশন করেন আপনে। প্রভু কহে মোরে দেহ লাফরা ব্যঞ্জনে।।

সার্বভৌমের স্থাী বিবিধ প্রকারের 'শাকর' পাক করেছিলেন। এই শাকরাট কি বস্তু? শাকর কথাটি দেখলেই শর্করাজাত মনে হওয়া স্থাভাবিক। কোনো কোনো স্থলে চিনি অর্থে শাকর শব্দের প্রয়োগও হয়েছে। যেমন, গোবিনদাসের পদে — "ক্ষীর, সর, নবনী, ছেনা, দিধ, শাকর, দেরল সব রস সার "। জ্ঞানেন্দ্র মোহন 'শাকরা' এবং 'শাকরী' শব্দের অর্থ দিয়েছেন মধুরান্দ্র, চার্টনি। এই অর্থে কোথায় প্রয়োগ করা হয়েছে তাঁর অভিধানে সে কথার উল্লেখ নৈই। হরিচরণ বন্দোপাধ্যায় 'শাকর'-এর অর্থ চিনি ছাড়া আর কিছুই দেন নি। কিস্তু 'শাকরা' শব্দের অর্থ মনে করেন চিনি ময়দার মিণ্টায় বিশেষ। 'শাকর' কথাটি একবার শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও প্রযুম্ভ হয়েছে। সেথানেও অর্থটি পরিস্কার হয়নি। বিরহ্খণ্ডে বড়াই কৃষ্ণকে বলছেন —

ভাত না খাইলি তবে তাঁহার কারণে। শাকর থাইতে তোক্নে আদরাহ কেন্দে।।

সম্পাদকের অনুমিত অর্থ — 'উপলথণ্ড, কম্কর বা বালুকামিশ্রিত মৃত্তিকা, কর্পরাশ'। যে প্রসঙ্গে শব্দটির প্রয়োগ তার সঙ্গে এই অর্থকে মেলাতে গেলে জোর করে মেলাতে হয়। ভাজার মধ্যে বেগুনের বাবহার ছিল। শীতের দিনে নিন্দ্র পদ্রসহ ভূল্ট বার্ডাকী'র কথা আগেই কলা হয়েছে। বড়িও ভাজা হত, বিশেষত ফুলবাড়। চাকাচাকা করে কেটে মানকচু ভাজা হত। কুমড়ো এবং মোচাভাজারও প্রচলন

ছিল। মাষকলাই এবং মুগের ডাল বেটে বড়া ভাজা হত (১৩)। বড়াকেও ভাজার পর্যায়েই ফেলা যায়।

খাবার শেষে চার্টনি জাতীয় বাঞ্জন (৪ এবং ৫)। তার মধ্যে কোনটি মধুরাম্প মিণ্ট টক, কোনটি বড়াম্প বেশি টক। চার্টনিও পাঁচ ছৈ রকমের। রাঘব পণ্ডিতের কৃষ্ণসেবা প্রসঙ্গে "কার্শান্দ আচার আদি অনেক প্রকার" মুখরোচক খাদাবস্তুর কথাও বলা হয়েছে।

মিণ্টামে হাত দেবার আগে মূল অমের কথা বলিনি। ভাতের প্রসঙ্গে শালমের নামটা বারবার বলা হয়েছে। শালি ধানটা যে বঙ্গীয় ধান্যসমাজে এক সময় সর্বাধিক আভিজাত্য লাভ করেছিল তার প্রমাণ আছে লোকিক ছড়ায়। শাশুড়ী ভোলানোর জন্যে যদিও 'উড়িকি ধানের মূড়িক'র প্রয়োজন হত কিন্তু 'পথে জল থেতে' 'শালিধানের চিড়ে' নাহলে চলত না। শালি ধানের ভাত যে নিমাইয়ের প্রিয় ছিল তা শচীমার মূথেই শুনি। নীলাচল থেকে বিদায় দেবার সময় শ্রীবাস পণ্ডিতের কণ্ঠ ধরে জননী প্রসঙ্গে যা বলেছিলেন সেই ছত্তকটি এখানে উদ্ধৃত করি, —

নিত্য যাই দেখি মুক্তি তাঁহার চরণে।
স্ফ্রিত জ্ঞানে তোঁহা তাহা সত্য নাহি মানে।।
একদিন শালার ব্যঞ্জন পাঁচ সাত।
শাক মোচাঘণ্ট ভূদ্ট পটোল নিম্বপাত।।
নিম্বু আদাখণ্ড দমি দুদ্ধ মণ্ড সার।
শালগ্রামে সমাঁপলেন বহু উপহার।।
প্রসাদ লইয়া কোলে করেন ক্রন্দন।
নিমাইয়ের প্রিয় মোর এসব বাঞ্জন।।

শালি ধানের অঙ্গে পড়ত ঘি। মহিষা নর, গবা ঘৃত। ঘৃতের বর্ণ পীত (৬ এবং ৭)। পীত সুগন্ধি ছত অগ্নস্তুপ সিম্ভ করে পাতার চার্নাদকে দিয়ে বয়ে যায় এমন ভাবে ঘি ঢালা হত।

মিন্টামের মধ্যে কয়েনটি পিণ্টকের নাম পাই। আমরা একালেও যে পুলি পিঠে খেয়ে থাকি সেই পিঠে। তার কোনটিতে ক্ষীরের পুর, কোনটিতে নারকেলের। কলার বড়ার নাম পাই, এটিও পিণ্টক পর্যায় পড়ে। আর একটি বড়া আছে — ক'জি বড়া। ক'জি বা কাঞ্জি শব্দটি প্রাচীন বাংলায় পরিচিত, অর্থ পর্যায় অমের অক্লজল বা আমানি। চণ্ডীমঙ্গলে ব্যবহার আছে, — "পাঁচমাসে ক'জি বা করঞ্জায় যায় মন"। ক'জি শব্দটির ইতিহাস কৌত্ইলজনক। শব্দটি দক্ষিণ ভারত থেকে ওড়িযার মধ্য দিয়ে এসেছে বলে মনে হয়। তামিলে একটি শব্দ আছে 'কাজি', অর্থ ভাতের ফেন। শব্দটি দক্ষিণী ইঙ্গ ভারতীয় সমাজেও অনুপ্রবেশ করেছিল যায় ফলে ইংরেজী অভিধানেও স্থান পেয়েছে। ইংরেজী 'congee house' কথাটির অর্থ সামরিক কয়েদখানা। কয়েদীদের ফেন থেতে দেওয়া হত বলে নাকি এই নাম।

একটি মিণ্টামের নাম পাই দুদ্দলকলাঁক (১৬,১৭)। শব্দটি চলন্তিকার নাই, চলন্তিকার থাকার কথাও নর। কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রও ধরেন নি। বঙ্গীয় শব্দকোবে দৃদ্ধ প্রসঙ্গে দৃদ্ধ লকলিক ধরা হয়েছে, অর্থ দেওরা হয়েছে 'পিণ্টক' (?)। আভিধানিক পিণ্টক বলেই অনুমান করেন কিন্তু সে বিষয়ে সম্পূর্ণ নিঃশংসয় নন। চরিতামৃতের একটি টীকায় এই শব্দের অর্থ দেওরা হয়েছে — 'অলাবুসহ দৃদ্ধের পাকবিশেষ'। এটিও অনুমান বলে বোধ হছে। লকলাঁক আমরা বাল্যকালে থেরেছি। মেদিনীপুর অঞ্চলে অর্ধ শতাব্দী

আগেও এই মিন্টাম প্রস্তুত হত। মরদার ছোট ছোট লেচি করে লুচির মত কেলে দুধে সিদ্ধ করে এই খাবারটি তৈরী হত।

পরাম (১৪ — ১৫) একটি অপরিহার্ধ মিন্টাপ্ল। পারস ছাড়া ভোজ পূর্ণাঙ্গ হরনা। পারসকে সূখাদৃ করার জন্য তাতে ঘি দেওরা হত। এছাড়া দিধ, সন্দেশতো (১৯,২০) ছিলই। ঘন দুম (১৮,১৯) তার সঙ্গে আমের রস সূথাদ্যরূপে সেদিনও গণ্য ছিল। কলাও একটি সমাদৃত ফল (১৬,১৯,২০)। তারমধ্যে চাঁপাকলারই খ্যাতি (১৯,২০) ছিল বেশী। দুধ চিড়া দিয়ে আজও আমরা পরিতৃপ্তির সঙ্গে জলযোগ করি। পাঁচ'ল বছর আগেও দুম্ম চিড়ার (১৬,১৭) আদর ছিল। দুধ চিড়ের সঙ্গে কলা (১৬) মিশিয়ে খাওরা হত।

অন্নভ্যেক্তর উপকরণরূপে পারস পিণ্টক দিধ সন্দেশের মত দুধ চিড়াও কেন এ প্রশ্ন মনে জাগতে পারে। তার উত্তর সহজ। ভন্তকবি এখানে সামাজিক ভোজের কনা করেননি নারায়ণের ভোগ বর্ণনা করেছেন। নারায়ণকে যে ভোগ নিবেদন করা হয়েছিল তারই বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছে মধ্যথণ্ডের এই দুটি পরিচ্ছেদে। তৃতীয়ে দেখি আচার্যানীর পাক সমাপ্ত হলে 'বিষ্ণু সমর্পণ কৈল আচার্য আপনি'। পঞ্চদুশে দেখি মহাপ্রভু ভোগের সমারোহ দেখে সার্বভৌমকে বলেছেন —

কৃষ্ণে ভোগ লাগায়াছ অনুমান করি। উপরে দেখিয়ে বাতে তুলসী মঞ্জবী।। ভাগাবান তুমি সফল তোমার উদ্যোগ। রাধাকৃষ্ণে লাগায়াছ এতাদৃশ ভোগ।।

রাধাকৃষ্ণকে যে ভোগ লাগানে। হয়েছে দুই পরিচ্ছেদে তারই বর্ণনা। মহাপ্রভূকে যা পরিবেশন করা হয়েছে তার কিছুই শতস্থভাবে প্রস্তৃত হয়নি, সবই দেবতার প্রসাদ। আর দেবতাকে ভন্ত যথন ভোগ নিবেদন করেন তথন যা কিছু ভোজা সবই একসঙ্গে নিবেদন করেন। সেক্ষেরে সামাজিক ভোজের খাদ্যতালিকার পারমপর্য বা সংগতির প্রশ্ন ওঠেন।। তাই অল্ল বাজনের সঙ্গে দুধ চিড়ার আছে, ছানা চিনি নারকেলকোরাও আছে।

বগুহে প্রস্তুত অল্লবাঞ্জন মিন্টাল্ল ছাড়া সার্বভৌম ভট্টাচার্য জগলাথের প্রসাদও আনিয়েছিলেন।

অমৃতগুটিকা পিঠাপানা আনাইল। জগলাথের প্রসাদ সব পৃথক ধরিল।। মধ্য পঞ্চদশ।

এতগুলি ভোজাবন্ত পরিবেশনের জন্য পারের প্রয়োজন। গৃহন্দের বাড়িতে কাঁসা-পিতলের থালা বাটির ব্যবহার প্রচলিত। ধনীর গৃহে সোনা রুপারও চলন ছিল। কিন্তু রাহ্মণ বৈশ্ববের ঘরে ধাতুপার সুলভ নয়। অধৈতাচার্য-র গৃহে কৃষ্ণের একটি ভোগ দেওয়া হয়েছিল ধাতুপারে।

তিন ঠাই ভোগ বাড়াইল সমকরি। ক্লেম্ব ভোগ বাড়াইল ধাড়পাত্র পরি।।

বাকী সব পাতায়। সে পাতা (৮,১,১০,১১) হল 'বত্তিশা আটিয়া কলার আন্সটিয়া পাত'।

আছটিয়। বা আছট — অর্থ অচ্ছিম, শর্কাট অঙ্গর্ডে থেকে আগত। এটি সুনীতিবাবুর মত। কিছু আণ্ডট শব্দ আমরা একালেও বাবহার করি অচ্ছিম অর্থে ততটা নয়, যতটা পাতার অগ্নাংশ অর্থে। হিন্দি ও মারাঠীতে আরট বলে একটি শব্দ আছে বাংলার বার নিকটতম উচ্চারণ হবে আঁঅট, অর্থ প্রান্ত বা আন্তটের সঙ্গে এই শব্দের আশ্চর্য মিল — অর্থ এবং উচ্চারণ উভর দিক দিরেই লক্ষানীয়। আটিয়া কলা — বে কলার বীন্ধ থাকে, বিচি কলা। এই কলাগাছের পাতা আকারে বড় হয়। বন্তিশা — বে গাছে বিশ্রণটি পাতা হয়। একজন টীকাকার বলেছেন — বে গাছে বিশ্রণটি খোলা। ভোজা পাত্র হিসেবে কলার খোলার বিশেব ব্যবহার ছিল। কলার খোলার ডোঙ্গা (১০,১১) তৈরী করে তাতে বাঞ্জন পরিবশ্বন করা হরেছে অহৈত এবং সার্বভৌম উভরের গৃহেই। অহৈত 'পঞ্চাশ ডোঙ্গা বাঞ্জন ভরিয়া' তিন ভোগের আশোপাশে রেখেছিলেন। নীলাচলের ভোজে কেয়াপত্রের (১০) ব্যবহারও দেখি। অবৈতের গৃহে 'দোনা বাঞ্জনে ভরি' দেওয়া হয়েছে। দোনা অর্থাৎ পাতার ঠোঙা। পরমান দেওয়া হয়েছে মৃংকুণ্ডিকায় (১৪) ভরে। দাধও মৃংকুণ্ডিকায় (২০) পরিবেশিত হয়েছে।

মুখশুদ্ধি করে ভোজন কিলাসের পরিসমাপ্তি। সম্যাসী তাম্বুল গ্রহণ করেন না। অধৈতাচার্য প্রভুকে আচমন করি মুখশুদ্ধির জন্যে —

> লবঙ্গ এলাচিবীঙ্গ উত্তম রসবাস। তুলসী মঞ্জরীসহ দিল মুখবাস।।

সার্বভৌমের গৃহে ও ভোজনান্তে

আচমন করাইরা ভন্ত দিল মুখবাস।
তুলসী মঞ্জরী লঙ্গ এলাচি সুবাস।।

লবঙ্গ এলাচিবীজ উত্তম রসবাস। রসবাস কি এলাচিবীজের বিশেষণ ? একটি অভিধানে রসবাসের অর্থ করা হয়েছে সরস ও সৃগন্ধ অন্য বলা হয়েছে রসবুন্ত ও সৃগন্ধি মসলাবিশেষ। 'রসবাস' কথাটির চরিতামৃতে আরও একবার ব্যবহৃত হয়েছে। বেমন — 'রসবাস গুড়ন্বক আদি'। এখানে রসবাস বিশেষণ নয়, সৃতরাং মসলাবিশেষ অর্থই গ্রহণীয়। এখন প্রশ্ন কোন মসলা ? জনৈক টীকাকার মনে করেন কাবাব চিনি। অবৈত এবং সার্বভৌমের আবাসে প্রভুর ভোজনবাীলা সমাপ্ত হল। গৌরাঙ্গ গোবিশের মহাপ্রসাদ আমরাও ভার্তিবিনম্ন অন্তর নতাশিরে স্পর্শ করে বলি —

শ্রন্ধা করি এই লীলা শুনে সেইজন। অচিরাতে পাই সেই চৈতন্যচরণ।। শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে বার আশ। চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস।।

## সেকালের চৈত্রা প্রকালের চৈত্রা

#### ডক্টর ক্ষেত্র গুপু

#### ा क

'আজও গৌরাঙ্গ সেই লীল। করছেন, কোনো কোনো ভাগ্যবানই শুধু তা প্রভাক্ষ করেন'। — চৈতন্য-জীবনীকার একটা বিশেষ ধর্মীয় তাত্ত্বিক বিচারের বলে এই কথাগুলি বলেছিলেন। কিন্তু আমার কাছে ঐ পয়ারটির সরল অর্থই গ্রাহ্য এবং তাকে একটি সার্থক ঐতিহাসিক ভবিষাংবাণী বলে মনে হয়। বলাবাহুল্য উদ্ভ তাত্ত্বিক বিশ্বাসে আমার আস্থা নেই। যদিও এই প্রভাক্ষ সত্যে পূর্ণ বিশ্বাস রাখি যে পাঁচল বছর আগে চৈতন্য বর্তমান ছিলেন কিন্তু আজও এত ব্যাপক ও গভীর ভাবে বাঙালীর মধ্যে তাঁর অস্থিত্ব অনুভব করা ষায় যা মধ্যযুগের অন্য কোনো সাধক বা মনিষী সম্বন্ধেই থাঁটে না।

ধর্মপ্রবন্ধরা গুরু পরন্পরার শিষ্যদের কাছে কিছুটা থেকে যান। সেটা অবশ্য সাম্প্রদায়িক থাকা, এবং রুমে তা একটা মাল্যভূষিত ছবি হয়ে দেয়ালে লটকানো হয়। বোধ হয় সে-কারণেই ছোট বড় অনেক গুরুই অবতার হিসেবে গণ্য হতে আপত্তি করেন না, কেউ এই অভিধা অশ্বীকার করলেও শিষ্যরা শোনে না। পথ-প্রদর্শকর্শে গুরুর যে ভূমিকা তা এত প্রত্যক্ষ যে তারজন্য একজন বেঁচে-থাকা মানুষের প্রয়োজন। কিন্তু ধর্মপথের লক্ষ্য চিরকালই দ্রবর্তী ও গহন। ধর্মপ্রবন্ধাকে সেই সাধাকত্ব করে তুললে তাঁকে বাঁচিয়ে রাথার একটা পাকা বাক্ছা হয়, অন্তত্ত ষতকাল ঐ ধর্মগোষ্ঠীর আয়ু থাকে।

চৈতনাকেও এইভাবে বাচিয়ে রাখা হয়েছে, কিন্তু তাঁর অস্তিত সেইসব চেণ্টাকে ছাপিয়ে অত্যন্ত জোরাল হয়ে রয়েছে; তাঁকে বাঙালী অনেক সরাসরি আজও অনুভব করতে পারে। বাংলার জীবনে-ভাবনায় পাঁচশ বছর ধরে চৈতন্যের অবস্থানকে ঐতিহাসিক তাংপর্যে এবং যুক্তিসিদ্ধ কারণ দেখিয়ে বুঝে নিতে হবে।

খুব সংক্ষেপে সূত্রাকারে একিবয়ে আমার চিস্তাকে বিনাস্ত করছি ---

- ১। চৈতন্যপন্থী বৈষ্ণবদের বাইরেও অন্য নান। ধর্মগোণ্ঠীতে বৈষ্ণব ভাবনার ও ভার্তবাদের প্রভাব পড়েছে। বাঙালী হিন্দুরা শান্তগৈব বৈষ্ণব প্রবণত। নিরপেক্ষভাবে পঞ্চোপাসক হয়ে ওঠাই বেনি পছন্দ করেছে। কালী শিব বা রাধাকৃষ্ণের পূজোয় কোনে। বিরোধ জনসাধারণের মধ্যে প্রায় কথনও দেখা যায় নি। ফলে চৈতন্য বৈষ্ণব গোণ্ঠীর মধ্যে যেয়ন বাইরেও ধর্মপ্রাণ হিন্দুমাহের কাছে পূজা বলে গুহাঁত হয়ে আসছে।
- ২। চৈতন্য ধর্মান্দোলনের সঙ্গে সর্বভারতীয় ভণ্টিখাদী ধারাগুলির অনেক দিক থেকেই মিল ছিল। ধর্ম বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ভণ্টিখাদ শাস্থ্যীয় আচার বন্ধনের বিরুদ্ধে এক ধরনের প্রতিবাদ হিসেবেই আবির্ভতে হয়েছিল। এ কারণে সাধারণত অনভিজ্ঞাতদের মধ্যে তার আবেদন অনেক ব্যাপক হয়ে উঠেছিল। চৈতন্যপন্থারও বাংলার নিশ্নকোটির মানুষের নিজ্ঞ ধর্ম হয়ে ওঠার সুযোগ ছিল। আবার সৃফী সাধনার কিছু অংশের আত্মীকরণ ঘটায় মুসলমান সমাজের কোনো কোনো স্তরে এর আহ্বান পৌছেছিল। সঙ্গে সঙ্গেও এটাও লক্ষ্য করার যে চৈতনামতবাদীর। অনপকালের মধ্যেই অভিজ্ঞাত মননশীলদের তাত্ত্বিক নেতৃত্ব ও অচরণগত বিধিনিষেশের মধ্যে চলে যান। এর ফলে সমাজের উচ্চন্তরও চৈতনাকে মেনে নিতে সংশ্বাচ বোধ করে নি।

- ০। বাইরে থেকে বভাবত মনে করা হর বৈক্ষবী ভদ্মিদা ও তান্ত্রিকতার মধ্যে বিরোধ আছে। বিরোধ বে আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু বাংলার আদিম তান্ত্রিক বিশ্বাস ও শক্তিতত্ত্বকে খুব গভীর থেকে সৃক্ষাভাবে রাধাভাবনার মিশিরে নেওরা হরেছিল। এর ফলে প্রচলিত লোকারত বিশ্বাসের শুরে এই নব ধর্মের প্রবেশ অনেক সহস্ক ও শাভাবিক হতে পেরেছিল।
- ৪। বাংলার লোক্যর্মের নানা শাখা সহজিয়া বৈক্রবদের বিভিন্ন গোণ্ঠী, কর্ডাভজা সম্প্রদার, বাউল প্রভৃতি এখনও বেঁচে আছে তাদের বিশিষ্ট আচার, সাধনরীতি নিয়ে আজও তারা যতটা সম্ভব গোষ্ঠীবদ্ধ। এরা অনেকেই তো চৈতন্যপথের অনুগামী বলে দাবি করেন। ক্লাসিক গোড়ীর বৈশ্ববেরা সে দাবি না মানলেও ওদের মধ্য দিয়ে চৈতন্য বাংলার মাটিতে বহুদ্র পর্যন্ত এবং অনেক গভারে শিকড় ছাড়িয়ে বসে আছেন।
  - ৫। চৈতন্যকে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্য জগতে একটা বিপুল আয়োজন হয়েছিল। যেমন —
  - (क) আগে থেকে প্রচলিত থাকলে বৈষ্ণবপদাবলী সাহিত্য বিষয়ে ভাবে রচনারীতিতে নতুন মান্তা পেল।
  - (খ) চরিত কাব্য একটি সম্পূর্ণ নতুন শাখা। চৈতন্যঙ্গীবনী নিয়ে শুরু, অন্য অনেক মহাস্তকে নিয়েও লেখা হল অনেক বই ।
  - (গ) কৃষ্ণের প্রণয়লীলা নিয়ে কাহিনীকাব্যের প্রসার।
  - (ঘ) পদসংকলন গ্রন্থ রচনা।
  - (%) রামারণ-মহাভারত-ভাগবতের অনুবাদে ভদ্বিবাদের আরোপ।
  - (চ) মঙ্গলকাব্যে বৈষ্ণব ভাবব্যাকুলতার অনুপ্রবেশ।
  - (ছ) देवस्य भागाध्यातात्र श्रकाम ।
  - (জ) বৈষ্ণব কবিতার আদর্শে শান্ত কবিতার জন্ম।
  - (ঝ) বাউল বা সৃফী ফকিরদের গান, এমন কি কবিগানে ও বৈষ্ণব কবিতার রূপ ও ভাবের ব্যাপক অনুসরণ।

এইসব সূত্র ধরে ধর্মসাধনার বাইরে সাহিত্যের শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে এবং শিক্ষাক্ষেত্রের বাইরে যাঁর। সাহিত্য নিয়ে ভাবে তাঁদের মধ্যে চৈতন্য আজও জীবস্ত । কেউ কৃত্তিবাস পড়তে গেলে চৈতন্যকে না ভেবে পারে না, অথবা ষোড়শ শতকের বাংলার সামাজিক ইতিহাসের চর্চ। যে করবে 'চৈতন্যভাগবত' বইটির সাহায্য তাকে নিতেই হবে ।

- ৬। সাহিত্য ছাড়া বাংলার সংস্কৃতির অন্য নানা দিকে চৈতন্যাশ্ররী নতুন সংযোজন অলপ নয়। বেমন —
  - ক) নামকীর্তন, নগরসংকীর্তন, পালাকীর্তন কীর্তনগানের বিচিত্র আদর্শ, যা এখনও একটা জনপ্রিয় সাঙ্গীতিক রীতি।
  - (খ) পরবর্তী বাউল বা কবিগানের সাঙ্গীতিক রীতি ; অনেক নতুনত্ব থাকলেও পরিবেশনের দিক থেকে কীর্তন-পদ্ধতির অনুসরণ ।°
  - (গ) পূর্বোম্ভ গানগুলির সহযোগী নৃত্য।
  - (খ) প্রচালত গ্নামীন নটুগীতির পরিশীলিত রূপ বরং চৈতন্যের অভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপিত

হরেছিল। অনুমের কৃষ্ণদীলার অভিনয়িক রূপ এর ফলে ব্যাপক প্রসার লাভ করেছিল।

উল্লিখিত [ ৬ (ক) ] এবং [ ৬ (খ) ] পরবর্তী বাংলা গানে বড় ধরনের প্রভাব ফেলেছিল। সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিস্থিতিতে হলেও আন্নও এই প্রভাব লোপ পার্মনি।

- ৭। মননশীলতার ক্ষেত্রে চৈত্তনাপদ্থা বাঙালী বৃদ্ধিজীবীদের সমকালে অবশ্যই উম্জীবিত করে ছিল। নৈয়ায়িক নিমাই তীক্ষ্ণ মেধায় নবৰীপকে বিদ্যুৎপৃষ্ট করে তুলেছিলেন। পরে জ্ঞানমার্গে তাঁর আর কোন আকর্ষণ ছিল না বলে শোনা যায়। সে কারণে বৈষ্ণব তত্ত্বের অনেক কিছু সরাসরি তাঁর প্রবর্তন না হওয়াই সম্ভব। হয়তো কোনো কোনো সূত্র দক্ষিণ ভারত থেকে এসেছিল। যেখান থেকে যা-ই আসুক তাঁকে কেন্দ্র করেই বহুমুখী চিন্তনের এক বৃহৎ পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল। খলে
  - (ক) বেদান্তের ব্যাখ্যানে একটি শতন্ত দার্শনিক মত গড়ে ওঠে, যার নাম দেওরা হয়েছিল 'অচিস্তাভেদাভেদতত্ত'।
  - (খ) পাশাপাশি একটি ধর্মীয় সাধনতত্ত্ব বিধিবদ্ধ হল 'সাধাসাধনতত্ত্ব'। যা ছিল একটা সহজ্ঞ হৃদয়াকুতিমূলক ভগবদ্মুখিতা তার গতি বদলে গেল পণ্ডিওজনের ভাবনার মধ্য দিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ বহুমুখী তত্ত্ববোধ বিকশিত হয়ে উঠল। বেমন রাধাতত্ত্ব, কৃষ্ণতত্ত্ব, গোপীতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, গোরাঙ্গতত্ত্ব প্রভিতি।
  - প্রাচীন সংস্কৃত অলংকারশাস্থ্রের অনুসরণে, কিন্তু তার মানবিকতাকে সংহরণ করে—আধ্যাত্মিকতার দিক থেকে একটি নতুন রসশাস্ত্র গৌড়বঙ্গের ভাবুকদের মনীয়ার নিদর্শন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল। এইভাবে যে মননশীলতার ব্যাপক চর্চা ঘটেছিল তার রেশ এখনও লোপ পার নি। বৈষ্কব ভক্তমণ্ডলীর বাইরেও দার্শনিকতার চর্চায় বা রসবাদের ব্যাথ্যানে যারা উৎসাহী তাদের অনিবার্যভাবে বারবারই চৈতনাপন্থীদের ভাবনা-চিন্তার কাছে পৌছতে হয়।

উল্লিখিত সূত্রগুলি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করবে যে সেকালের চৈতন্য একালেও দাপটের সঙ্গে বেঁচে আছেন।

### ॥ पृष्टे ॥

চৈতন্যপন্থা যে সব সূত্র ধরে উচ্চ ও নিন্দকোটিতে ছড়িয়ে ছিল এবং এখনও নানাভাবে প্রত্যক্ষে

— পরোক্ষে প্রভাব ও আগ্রহ ছড়িয়ে রেখেছে তার মধ্যে একটা ববিরোধিতা ছিল। অনেকটা দুর্ণিরীক্ষ,
কিন্তু অনুমান করা যায় এর মধ্যে একটা স্বন্ধ ছিল। এবং সেই গৃঢ় সংঘাতের ফলে একটি ধারা ক্রমে
দুর্বল, অন্য ধারা প্রধান হতে থাকে।

যার। হন্দটো না দেখে সমন্বরের উপরে জোর দিতে চায়, তারা ঐ দুই কোটির বিরোধ যে অর্থনৈতিক শিকড় থেকে এই সত্য দেখেন না। ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক সমন্বর বদি শোষক বা শোষত কোনো সমশ্রেণীর বিভিন্ন শুরের মধ্যে খটে তো তাকে বাভাবিক বলে মেনে নেওয়া চলে। কিন্তু বিপরীত প্রান্তের অর্থনৈতিক শ্রেণী বাদের মধ্যে শোষণের সম্পর্ক (প্রতাক্ষত শোষক-শোষিত হবার প্রয়োজন নেই, এটা শ্রেণীবার্থের সমস্যা; নিজ নিজ শ্রেণীর প্রতি সে-আনুগত্য প্রার সর্বব্যাপী) তাদের এক ধর্মে মেলান হলে, বুঝতে হয় নেতৃত্ব রয়েছে কাদের হাতে। কারণ সমন্বরী আদর্শ সেই শ্রেণীর অভিপ্রায়ের অভিমুখীন হয়ে পড়ে। এ একরূপ অনিবার্ধ, যদিও বহুক্ষেত্রে তা গুপ্তভাবে সক্রিয় থাকে।

ধর্মীর-আচারসর্বহতা, বর্ণগত অধিকার ভেদ এবং জ্ঞানমার্গের শৃশ্ব কঠোরতা তথা জীবনবিমুখতার বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহের সম্ভাবনা নিরে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ভারবাদ ব্যাপ্ত হরেছিল। চৈতন্যের মধ্য দিরে তা বঙ্গদেশে আলোড়ন তুলেছিল। লোকাশ্রমী তান্ত্রিকতার শান্তবাদকে ভারির মধ্যে আন্মীকরণ কিংবা ইসলামী সৃফীদের ভারকে বৈষ্ণবতার সমন্বয় করা, হরিনামের দৌলতে নিন্দ্রকাটিকে মর্যাদাদান — এই সব সমন্বরী কার্যকলাপ গণমুখী ছিল, যদিও নেতৃত্ব তখনও উচ্চবর্ণের — কিন্তু বর্ণমাহাত্ম প্রচারের কোনো চেন্টা আন্দোলনের প্রাথমিক পর্বায়ে দেখা বায় নি। কিন্তু অতিমূত একটা নতুন ধরনের আচার ও বিধিনিষেধ, অতি সৃক্ষা ও জটিল দর্শন ও মনন প্রাধান্য চৈতনাধর্মের চরিত্রকে বদলে দিতে থাকে। উচ্চবর্ণের, বিশেষ করে ব্রাহ্মাণদের নেতৃত্ব — নেতৃত্ব শুধু নয়, বিশিষ্ট দৃষ্টিকোণ প্রতিন্ঠিত হতেও সময় লাগে নি। নবরীপের প্রধানের। অনেকেই গৃহস্থ ছিলেন। পুরীতে কিংবা বৃন্দাবনে কঠোর সময়্যাসই অনুসূত।

নক্ষীপের চৈতন্য এবং পুরীর চৈতন্যই শুধু পৃথক নন, নক্ষীপের মোহান্তরা এবং পুরীর পার্বদেরাও মূলত ভিন্ন প্রকৃতির। সমাজ বান্তবতা থেকে শিকড় উপড়ে নিয়ে ভার্ববিভার আত্মমগ্র সম্যাসের শুরে এই পরিবর্তনের কারণ থোঁজা দরকার। নারী বিষয়ক বিচারহীন বিমুখতা, রাজার সংস্পর্শ থেকে (প্রায় আতঞ্চগ্রন্ত) দ্রম্ব রক্ষা ভারতীয় ধর্ম-সাধকের সনাতনী আদর্শ। সমাজতাত্ত্বিক বিচারে এ হল সুনিশ্চিত পশ্চাদপসরণ। চৈতন্যান্তর বৃন্দাবনী তত্ত্বিলাসে জনসংযোগহীন দুর্হ পাণ্ডিত্যে এই আন্দোলনের সামাজিক ভূমিকা নিঃশেষে লুপ্ত হয়ে গেল। গোড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম আর একটি ধর্মমান্ত হয়ে উঠল এবং সব রক্ষম সামাজিক দায় থেকে নিজেকে শতক্ত করে ফেলল।

এর ফলে বৈষ্ণবতা দুটি স্পণ্ট পৃথক অংশে ভাগ হয়ে গেল —

- (১) ক্লাসকেল,
- . (২) লৌকিক।

আশাকরি, এধরনের নামকরণে কেউ অপন্তি করবেন। এবং এই বিভাগ এত গভীর ও সর্বাত্মক যে এদের দুয়ের মধ্যে সমন্বরের আর সুযোগ রইল না।

ক্রাসিকাল বৈষ্ণবতার ধারা বৃন্দাবনের তাত্ত্বিক আদর্শ ও ব্রাহ্মণ্য নেতৃত্বের অনুগামী, শাস্ত্রীয় আচারে পরিশালিত ও গণ্ডীবদ্ধ । -

অপর ধারাটি আসলে বহু শাথায়িত, অথবা বলা যায় সদৃশ বহুধারার একটা সাধারণ আদর্শ। একাস্ত লোকশুরের। সেথানে আছে সমাজের প্রাস্তবাসী নানা শ্রেণীর মানুষ — হিন্দু, মুসলমান বা তাদের মিশ্র কোন রূপ, — আউল বাউল ফকির, নেড়ানেড়ি, কর্তাভঙ্গা, নানা গোণ্ঠীতে সংবদ্ধ সহজিয়া বোণ্টম। সেথানে তত্ত্ব যেটুকু আছে তা দেহাশ্রয়ী, এক ধরনের মৃত্ত দাসত্য। এরা চৈতন্যকে নিজেদের মতো করে নিয়েছে, তবে ঐ সব ধর্ম গোণ্ঠীই — কোন সামাজিক সংগঠন নয়। কিন্তু এরা আদি চৈতন্যপন্থার মধ্যে নিহিত জনমুখী ধর্মীয় প্রতিবাদের কিছু অবশেষ বহন করছে।

চৈতন্য-বিষয়ে আগ্রহী, সব ধর্ম-সম্প্রদায়ের বাইরেকার — একালের মানুষ আমরা, এক্ষেত্রে মধ্যযুগের একটি ধর্মান্দোলনের মানবিক তথা অংশত বৈপ্লবিক সম্ভাবনার নিষ্ফলতার পর্যবেক্ষক ও বিশেলযক।

#### ।। পদটীকা ।।

- <sup>2</sup> অপ্রকটে কৃষ্ণনীলার পাশে পাশে নিডা চলছে চৈতন্যলীলাও অর্থাৎ প্রীরাধার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করে প্রীকৃষ্ণের শরুপ আশাদন। বৃন্দাবনী ডত্তের প্রভাবে এটাই হল বৈশ্ববী বিশ্বাস।
- ্ব অধ্যাপক শশিভ্যণ দাশগুপ্তের 'শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ ঃ দর্শনে ও সাহিত্যে' দুন্টবা।
- ° ওনং সূত্রে বাউল-কবি ইত্যাদির সাহিত্যধর্মের দিকে লক্ষ্য রাখা হরেছিল, ওনং সূত্রে গান হিসেবে এদের কথা ভাবা হরেছে।
- ° নবৰীপের চৈতন্য কুন্দের অবভার সামাজিক দুদ্দৃতি দমন ও ন্যার-ধর্মের প্রতিন্টা বার লক্ষা। সহকর্মীরা সেই কর্মকাণ্ডের সৈনিক। নীলাচলের মহাপ্রভু নিজেই নিজের প্রেমে মগ্ন। পার্বদদের মঞ্জুরী গোপকিশোরীর সেবামরী প্রণর ব্যাকুলভার ভাব।
- েরাজা এবং রাজশন্তি রাজনৈতিক-সামাজিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিরে গণমুখী হতে পারে।

## প্রেমাবতার প্রীটেচতন্য ঃ একটি ঐতিহাসিক সমীক্ষা

অধাক্ষ যতীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধায়ে

"ধমার্থ কাম মোক্ষানাম্ উপদেশ সময়িতম্। পুরাবৃত্ত কথাযুক্তম্ ইতিহাস প্রেক্তে।।"

ইতিহাসের এই সর্বান্মক সংজ্ঞায় বিচার করলে মহাপ্রভূ শ্রীটৈতন। ইতিহাস স্রন্টা যুগপ্রবর্তক। আমরা অবতারবাদে বিশ্বাস করি বা না করি চৈতনাদের ইতিহাসের মহানায়ক।

কালে নাকি সবই জীর্ণ হয়। অবশিষ্ট থাকে ইতিহাস যার পরিশিষ্ট ঐতিহা। সম্প্রতি ইতিহাস দর্শনের দিক কোণের পূর্ববিচার হচ্ছে। সে তে। হবারই কথা। এই ব্যক্তি নিরপেক্ষ কম্পুবাদী মনন চিস্তনের যুগে যুগে বান্তি মানস যেন নিভান্তই গোণ। বান্তি, উপলব্ধি অনাকান্যক ভাববিলাস, তার কারণ, তার পরিমাপক কোনে। সৃক্ষা যন্ত্র নেই। তাই সে অতীন্ত্রিয় অনুভূতি। প্রীচৈতনাের দিবাজীবন অনুসন্ধান করলে একটি অনিব্দনীয় রহসাঘন প্রাণ সত্ত্বার আবিশ্বার যেমন দুর্লভ উপসম্পদ নয়, তেমনি স্থান কাল নিবন্ধ ঐতিহাসিক বস্ত্বাদও অমিল নয়।

শ্রীচৈতন্য দিব্যজ্ঞীবনের প্রতীক ভাববিগ্রহ। মুসকিল হল Anthropomorphic বিচারে। কিন্তু সেও বোধ হয় বিচ্ছিন্ন আকৃষ্ণিকতা নয়। সময়ের ব্যবধানে ইতিহাসের গতিপথে মর্তালেকে মরমানুষের আবির্ভাব অন্তর্ধান যদি বিক্ষয়কর না হয়, তাহলে শ্রীচৈতন্যের ঐতিহাসিক অভ্যুত্থানও সংশয়াতীত। যা নিয়ে বিতর্ক, তা হল সাধারণ জীবন ও দিব্যজ্ঞীবনের প্রভেদ নির্পণে। যাঁরা লোকোত্তর দিব্যভাবনায় অনভান্ত নন, তাঁরা পরানুভতিতে প্রাক্ত, লৌকিক সংজ্ঞায় "বিশিটেট চ বিশিষ্টতাম।

ইতিহাসের আদিকাল থেকে এক জ্যোতির্ময় পরম পুরুষের আবির্ভাব স্বন্ধে বিভোর ঋষিকুল অমৃতের পুরুকে সম্বোধন করে চৈতনা মন আন্মোপলিকর সন্ধানে মৃত্যুঞ্জরী মহামন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন।

> "স্বমেব বিদিছাতিমৃত্যুমেতি নানাপস্থা বিদ্যুতেহয়নায়।"

মহাভারতের শাস্তিপর্বে বলবীর্য সমন্বিত কম্পুর্ষের স্তবাকারে অনুরূপ একটি শেলাকের সন্ধান মেলে—

"মহতশুমসোপারে, পুরুষহৈাবতেজসম্ বং জ্ঞাদ্বা মৃত্যুমন্ডোতি, তশ্মৈ জ্ঞেরাদ্বানে নমঃ।"

তাৎপর্যগত বিচারে শ্লোকটির আবেদন সর্বকালীন, সার্বক্ষনীন । গীতায় শ্রীভগবানের আশ্বাসবাণীর দ্যোতক ও স্মারক "ধর্মঃ সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে"। অধুনাযুগের রবীন্দ্রোন্ত মহাজীবনের আবাহন "ঐ মহামানব আসে," বলে নবজীবনের আশ্বাসে মানবঅভ্যুদয়ের জয়ধ্বনি । রচনাটির কাল উনিশ'ল একচিল্লশ খ্রীস্টাব্দ (১৯৪১)। ঘটমান মহাযুদ্ধের দুর্বার ঘূর্ণাবর্তে সংকটাস্তীর্ণ মানুষের জীবন । আর্ড মানবতা সংশয় বিহবল । পরিব্রাণ কর্তার জন্মদিনের আশায় সকলের বৃদ্ধায় দিন গনা ।

পূর্বাপর ইতিহাস পরিকল্পনার ১৪৮৫ খৃণ্টাব্দে শ্রীটেডনের আবির্ভাবকে একটি আকৃষ্মিক বিক্ষিপ্ত ঘটনা বলে মনে করা ঐতিহাসিক বিবেচনার সংগত হবে না। কার্য কারণের সাঁরবেশে পঞ্চদশ শতাব্দী একটি কালান্তরের সূচক বলে চিহ্নিত। ১৪৫৩ খৃন্টাব্দে Constantinople-এর পতন থেকে ১৪৮৫ খৃন্টাব্দে Bosworth-এর যুদ্ধ ইতিহাসের ধারাবাহিকভার অবধারিত নবযুগের নির্দেশক। তেমনি ১৪৯২ থেকে ১৪৯৮ খৃন্টাব্দের আর্মেরিকা ও ভারত আকিষ্কারের পরশার ছান-কালের বাবধান সংকোচনের সূচক। অলপদিনের ব্যবধানে অনুরূপ ঘটনা সমবার বেন কোন ইতিহাস নির্দিষ্ট ভবিতবাভার ইক্তি।

মধ্যবুগের জীবনাদর্শে সমাজ ছিল ধর্মাপ্রিত। রাজনীতি ছিল সামস্ত শাসিত। আধুনিক কালের সূচনার এ-দুরেরই রুপাস্তর ঘটল একদিকে (Theocentricism বা ধর্মকেন্দ্রিকতা থেকে Anthropocentricism বা মানবমুখীনতার দিকে মানুবের জমোন্তরণ), আর একদিকে সামস্তত্য থেকে জাতীর রাজতন্তের জমবিবর্তন, সমাজ ও রাজনীতিতে সুদ্র প্রসারী পরিবর্তন এনে দিল। কালের বিচারে প্রতিতনার অবিভাব লগ্ন নবজীবনের প্রতিফলক, মানবতাবাদী ধর্ম নিরপেক বাতাবরণের সৃদ্টি করেছিল, বার জমপরিণতি হল পরমত সহিষ্কৃতা, সামাবোধ ও ইহলোকমুখী সামাদর্শন। মানবতাবাদ (Humanism), যুক্তিবাদ (Rationalism), প্রকৃতিবাদ (Naturalism) ও আশাবাদ (Optimisim) সমসামগ্রিক ভাবরাজ্যে অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃদ্ধি করল। কমপার বর্গরাজ্য মর্ত্যভূমিতে অবতীর্ণ হল। শিলপ-সাহিত্যে নব্যুগের প্রতিফলন সুদ্পত ও বলিষ্ঠ সমাজচেতনা এনে দিল। সূচনা হল মানব কদনার। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা কেতে পারে কবি ক্রিপত "মানব কদনার"।

নমি আমি প্রতিন্ধনে অধিক্ষচণ্ডাল, প্রভু কৃতদাস, সিম্পু মৃলে জলক্দিদু, বিশ্ব মৃলে অনু, সমগ্রে প্রকাশ।। নমি কৃষি ভন্তুজীবী স্থপতি ভক্ষণ কর্ম-চর্মকার। অদ্রিতলে শিলাখণ্ড, দৃণ্টি অগোচরে বহু অদিভার।। কতরাজ্য, কতরাজা গড়িছে নীরবে, হে পূজ্য, হে প্রিয়। একত্বে বরেনা তুমি, সমরেনা এককে, আত্মার আত্মীয়।।"

এই মানবতাবাদী দর্শনে জ্বন্ধ নিল ভন্ত-ভগবান তত্ত্ব, নির্মিত হল ঐশী মানবিক বোগসেত্ব, কিশত ভাগবতী তনু, যার মূলে রয়েছে অপার 'অপার্রমের জীবন রসাভিসিন্ত মনোমর, প্রাণমর, গুণমর, রুপমর, রসমর, আনন্দমর জীবনেশ্বর্ধের দুজ্জের ব্যাপ্তি; অতলম্পর্লী গভীরতা। প্রেমধর্ম বাহ্যিক আড়ুন্দর বিমুখ সখ্য, দাস্য, বাংসল্য, কাস্তা ভাবাশ্রিত। আর শ্রীচৈতন্য হলেন জ্ঞান, ভন্তি ও প্রেমের ঐকতান সমৃদ্ধ পূর্ণাঙ্গ দিবাজীবনের ধারক ও পরিবেশক। এই প্রকল্পে তাঁর সাথী রতী হলেন অবৈত, নিত্যানন্দ, গদাধর, হরিদাস, শ্রীনিবাস প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য পূর্বসূরীগণ। গড়ে উঠল বৈষ্ণব সম্প্রদায়। যারা শ্রবণে-মননে, শুজনে-পূজনে ও অবিরাম সংকীর্তনে বিলোলেন প্রেম — "অচপ্তালে ধরি দের কোল"। মানবতাবাদের প্রসার ঘটল আসমুদ্র হিমাচল। সমান্তরাল কালে আউল, বাউল, দরবেশ, সৃফী, সহজিয়া, মরমিয়া সম্প্রদারের সহাবস্থান এই কালটিকৈ লোকায়ত ধর্মের সহবং দিয়েছে, চিন্তাধারায় এসেছে প্রেমধ্র্যময় জীবপ্রভার অপার করুণা, সাহিত্য-সংলাপে ভাষা পেরেছে ঈশ্বরের করুণাঘন অবরব।

"এমনি হরির অহেতু করুণা — প্রেমের এমনি যাদ.

#### করল। হদর গলি হীরা হর তম্করও হর সাধু।''

সমসাময়িক ইতিছাস আলোচনা করলে রামানন্দ, কবীর, নিম্বার্ক, তুকারাম, একনাথ, নানক প্রভৃতি সাধক সংস্কারকদের যুগচেতনার সন্ধান মেলে। প্রসঙ্গত এ কেবল ইতিহাসের কথা নর, সমসাময়িক ইউরোপীর ইতিহাসে পূথার, ক্যালভিন, জুইর্সাল, কোশেট, ইরেসমাস্ প্রভৃতি সাধক-সংস্কারক সন্ত-সেককদের কথা ও কাহিনীতে উর্বর। ইতিহাসের সন্ধানী আলোকে সম্ভাকনামর ভারতীর ইতিহাসের চৈতন্যোম্ভর যুগ পর্বালোচনা করলে একটি অদ্রান্ত অনশীকার্য নতুন অধ্যায়ের যোজনা দেখতে পাই, যাকে ভদ্তিধর্মের প্রয়োগ সাফল্যের অকাট্য নিদর্শন হিসাবে তুলিত করা যায়।

Charles Binyon নামে একজন বিদেশী সমালোচক আকবরের (১৫৫৬—১৬০৫) কৃতিয় প্রসঙ্গে ব্যাছিলেন "If theological disputation and religions animosities are the marks of a high civilisation, they rivalled in fierceness those of European countries, but here was a monarch who actually believed in toleration." ইতিহাসের কি কিমরকর বিধান, ১৫৪৬ খ্রীস্টাব্দে আকবরের রাজ্যাভিষেকের সমসাময়িক ঘটনা Religious Peace of Augsburg-এর শান্তি চুত্তি। এই শান্তি চুত্তিতে Reformation বা ধর্ম সংস্কারের সঞ্জাত catholic protestant অন্তর্বন্দের অবসান স্চিত হলেও বিষশ্বাদের বীজ উচ্ছিনে হওয়া দূরে থাকুক সাম্প্রদায়িক জটিলতা বৃদ্ধি পেল। রাজার ধর্মপ্রচার ধর্ম হিসাবে বিবেচিত হবে এই প্রতিক্রিয়াশীল সিদ্ধান্ত তথাকথিত শান্তির স্থলে নতুন বিরোধের ক্ষেত্র প্রস্তৃত করল। উপ্ত হল আত্মনাশা, সর্বগ্নাসী তিরিশ বংসর ব্যাপী যুদ্ধের বীজ। ভারতবর্ষের ইতিহাস কিন্তু ১৬৫৮ খ্রীস্টাব্দে অর্থাৎ উরঙ্গলেবের সিংহাসন পর্যন্ত অসাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষতার খাত দ্রুট হয়নি। ইতিহাসে কংপনা বিলাসের স্থান নেই। তথাপি আলোচনা সূত্রে বলা যায় ঔরক্তজব না হয়ে দায়। শিকো সিংহাসন আরোহন করলে ভারতীয় জাতি ও সমাজতত্ত্বের ইতিহাস হয়তো ভিন্নভাবে রচিত হতো। থাক সে কথা, আমাদের মূলপ্রসঙ্গে ফিরে আসি। Anthropocentric চিন্তাধারার ফসল হিসেবে যা প্রণিধানযোগ্য তাহল Monotheism বা একেশ্বরবাদ আর Humanism বা মানবতাবাদ-এর সমন্বয় । একেশ্বরবাদের মলগত কথা হল বৈচিত্রোর মধ্যে ঐক্য। উপনিষদের কথায় "ষঃ একঃ সবর্ণঃ বহুষাশন্তি যোগাং, বর্নাণ অনেকান নিহিতার্থ দধাতি, সঃ ন বৃদ্ধাশৃভয়া সংযুনত ।'' তাহলে দেখা গেল, একেশ্বরবাদ ধর্মনিরপেক ৰুদ্ধ নিরপেক। মানবতাবাদ তো সর্বতোভাবে ধর্মনিরপেক secular culture-এর পথিকং। এর মর্মমলে আছে সম্প্রদার নিরপেক্ষ নীতিবোধ; সংধর, শালীনতা, প্রেম, পবিত্রতা, অহিংস সহাবস্থান, আত্মার অপ্রতিহত বিকাশ ও অনাবিল মৃতি। এতে রক্ষবাদীর সচিদানন্দ রক্ষোপাসনা, Rationalist-দের র্যন্তি উপাসনা, Materialist-দের ভোগতংপরতা, Spiritualist-দের অথও চেতনায় দেহাতীত ভাবসমাধি, সর্থাকছুর স্থান আছে। এমনি করে মতের বন্ধ, পথের বন্ধ, দলের বন্ধ, সম্প্রদায়ের বন্ধ, ৰন্দের ব্যব – সকল বন্দের পরিসমান্তি, প্রেমই যার পাথেয়, প্রীতিই যার সর্বস্থ, এ যেন – "অগ্নিহোৱা মিলিছে হেখার, ব্রহ্মবিদের সাথে, বেদের জ্যোৎলা মিশে-মিশে গেছে উপনিষদের প্রাতে"-র অখণ্ড-অবিভাজ্য ভারত প্রেমের স্থিতাধার। গীতার "অচ্ছেরারং, অদাহারং অক্রেন্য-অশোবোবচ, নিতঃ সর্বগতঃস্থানুরোচলরম্ সনাতনঃ ।" ভারত আত্মার প্রাণ উর্বর উপলব্ধি ।

শ্রীচৈতন্য অসামান্য মানবপ্রীতির রসে হারিয়ে সমাজ মানসকে নতুন আদর্শে গড়ে তুললেন। জমে অস্তাহত হলো অতীত অন্ধ সংস্কার, মানুষ পেল মানবিক দীকৃতি। ভদ্তিরসে আম্পুত মানব হৃদর তার হারানে। মর্যাদা ফিরে পেল। ভেদ ও বোধ বর্জিত পরমত সহিষ্ণুতা থেকে উল্ভূত হলো সামাজিক ঐক্যানুভূতি, দেশপ্রেম, বদেশানুরাগ। কৃষপ্রেমে উদ্বৃদ্ধ বৈষ্ণবৃক্তন জাতিভেদ ভূলে এক নতুন সমাজবাদে দীক্ষিত হলো। ভারতীর ইতিহাসের সন্ধিকালে এই গ্রেণী ও ধর্ম নিরপেক্ষ বিবর্তন রুমে "হিম্পু-বৌদ্ধ-শিখ কৈন পার্রাসক মুসলমান ও খৃণ্টানীর" মিলন মঙ্গল রুলনা করল। আকবর সম্পর্কে কথিত হয় "He freed India from Arabicism and Indianised Islam." শ্রীচৈতনা সম্পর্কে বলা বেতে পারে "He cast religion in a new mould and then open the doors of faith to absorb and assimilate the down trodden multitudes to build the bulwark of freedom, peace and Progress" মহাজাতিতত্ত্বের ইতিহাসে বর্ণাশ্রম-আশ্রিত সমাজের এ বিবর্তন চমকপ্রদ হলেও কল্পকথা নয়।

ভাব ও বিশ্বাহ গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ভঙ্গনে-কীর্তনে অগনিত ভঙ্গনের প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, সত্যের সার। ইতিহাসে বিচারে শুক্ষ-বৃদ্ধ শাশ্বত ভাগবতী তনু। বিপ্লবের দিশারী, সমাজের কাণ্ডারী। গৌতম থেকে গান্ধি অবিধ সংস্কারকদের কথা যেমন ইতিহাসের সম্পদ শ্রীটেতনা ও তেমনি ইতিহসের রসবিশারদ ঐতিহাসিক পুরুষ। তাঁকে ঘিরে যে জ্ঞান-ভার-প্রেম-বৈরাগ্য-আনন্দ মন ভাবালুতার পরিমণ্ডল গড়ে উঠৈছিল তা বদি উটকো আকস্মিকভার বহিরঙ্গ অভিবান্তি হতো তাহলে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ চেতনার প্রাবন ভারতীয় তটরেখায় অপ্রতিহত তরঙ্গ ভেঙ্গে আছড়ে পড়তো না। ভগবান কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে ভঙ্গনের জীবনাসন্তি বেমন কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়, তেমনি শ্রীটেতনা যে সংগ্রামী ভূমিকা গ্রহণ করে রাজ্যজ্ঞা লখ্যন করেছিলেন তাতো ঐতিহাসিক অসত্য নয়। সাম্প্রতিক ইতিহাসে বঙ্গ ভঙ্গ রোধের কথা যদি বিকৃত না হয়, তাহলে শ্রীটেতন্য চালিত গণপ্রতিরোধই বাপ্রক্রিপ্ত ভাবালুতা বলে অবান্তর বিবেচিত হবে কেন?

ইতিহাসের পরিহাস, আজকের পরিণত বুদ্ধি সমাজ বেচ্ছার হোক, পরেচ্ছার হোক বিচ্ছিনতা-বাদের যুপকাণ্টে আত্মবলি দিতে উদ্ধত অমানসিকতার অসংযত আগ্রহে বদেশ ও বজাতির মর্যাদা বিকিয়ে দিতেও কুটাবোধ করছে না। এর কারণ ইতিহাসের বিকৃত উপপদির; অকারণ, অবারণ অসম্বৃত আত্মহনন স্পৃহা। আমাদের বর্তমান জনজীবন নানা সমস্যা প্রপীড়িত, জনকোলাহলে সামগ্রিক কল্যাণবোধ আচ্ছয়, জনবার্থে, ক্ষুদ্রব্যক্তি ও সংকীর্ণ গোণ্টী বার্থে বিভূম্বিত। তাই বলে কি বিচ্ছিয়তাবাদ এর প্রকলিপত প্রতিকার? এ বেন ছিয়মস্তার বকীর রুধিরপানে ভৃষ্ণা অপনোদনের আত্মঘাতী প্রয়াস। বদেশ, বস্তুমি যদি কারো ব্যক্তি সম্পদ না হর, তাহলে তার ভোগও বাসনার সংহতি বিরোধী বিচ্ছিয়তাবাদী চিন্তা একধরনের বিজ্ঞাতীয় দ্রান্তিবিলাস। "তেন তাল্ডেন ভূঞ্জীথা, না গৃধঃ কর্সাচিং ধনম্," প্রভৃতি কালজয়ী আপ্ত বাক্য উচ্চারণ করে আত্মপ্রতারণার অপপ্রয়াস বৃথা হলেও এসব অমৃতবাণীর আবেদন আমাদের ঐতিহ্যের অন্তর্গত। আর কেবল আমাদের কেন সমগ্র জগতের ঐশী অনুভবের স্মারক। তাই সময় এসেছে ইতিহাসের পূর্নীবচারের। মহাপুরুষ প্রসঙ্গ আজ ইতিহাসে অবান্তর বাদ্ধি পূঞ্জা অথচ

"আছে অযোধ্যা, কোথা সে রাখব ? আছে কুরুক্ষের, কোথা সে পাণ্ডব ? আছে নৈরঞ্জনা কোথা সে মুক্তি ? আছে নক্ষীপ কোথা সে ভঙ্কি ?

এই বলে আমাদের কাব্য সাহিত্যের আপশোষ। মুশকিল হলো আমাদের শিশু-কিশোর-যুব জনের পাঠক্রম থেকে এ ধরনের চিস্তাধারা বিসর্জিত না হলেও বিশর্ণ হয়েছে; কারণ এতে ক্ষীর-পনির তো দূরের কথা ডাল-ভাতেরও সংস্থান হয় না। কারো মতে আবার ইদুশ মনোবৃত্তি পরিকল্পিত প্রতিক্রিয়াশীলতার দুলক্ষণ। কিন্তু ইতিহাস বড় নিন্টুর শাসক। তার ক্ষমাহীন সত্যসম্পাদনে কালের সম্মার্জনী সতত তৎপর। তাই মনে হয় কোনো আপাত দর্শনে সমাজের ভারসাম্য পুনরুদ্ধার সম্ভব নয়। সত্য দর্শনই এর স্থায়ী প্রতিকার। আমরা যেন না ভূলি

> "অধর্মে নৈকতে তাকং, ততৌ ভদ্রানি পশ্যতি। ততঃ সপন্মান্ জয়তি, সমূলস্তুবিনশ্যতি।।

চৈতনোত্তর যুগে একটি বিস্তীর্ণ সাহিত্য গড়ে উঠেছে যার প্রভাবে মানুষ এক প্রেমময় রসঘন আনন্দলোকের সন্ধান পেয়েছে। মানুষের ঠাকুরালি যে কত সহজে মানুষকে ভাববিহারী করে তুলতে পারে, তারই প্রমাণ বৈষ্ণব সাহিত্যের সার্বজনীন আবেদন। মানব প্রীতিরসে অভিসিণ্ডিত বলেই বৈষ্ণব দর্শনের আবেদন বিশ্বময়। এর মূলে অবশ্য মহাপ্রভুর চৌন্বক আকর্ষণ। রূপে-রসে বাদে-গন্ধে এই অনিন্দ্য সুন্দর নর নায়ক শ্রীকৃষ্ণের অবভারর্পী ঐশী প্রেরণার উৎস। আজ আমরা নানা ধরনের পদ-যাত্রার কথা শুনতে অভান্ত। পদযাত্রার মৌল অভিপ্রায় প্রচার, যোগাযোগ, জাগরণ। সম্প্রতি Mass media-র যুগে পদযাত্রা কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক মাত্রাহীনতার উদ্দেশ্যে সঠিক হাতিয়ার হয়ে নানা বিরূপ সমালোচনার উদ্রেক করলেও পঞ্চদশ শতকে পদযাত্রার উন্দেশ্য ছিল পদব্রজ-নিত্রেজাল জনসংযোগ। শ্রীচৈতন্য পদরক্ষে দ্রাবিড়, উৎকল, বঙ্গ পরিশ্রমণ করে ভন্তি ধর্মের সারবত্তা প্রচার করে সারা ভারতকে প্রেমের রাখীডোরে সুসংবদ্ধ করেন। তাঁহার চেতনাঘন দিব্যভাবনায় যাবতীয় আবিলত। পঞ্চিলতার অবসান সূচিত হয়। সাথী-সহখানীদের নিয়ে শ্রীচৈতনার এই পথষারা তীর্থ যারারই সামিল। প্রার্থনা "করণাঘন ধরণীতল, কর কলম্ক শূন্য"। বর্তমান প্রসঙ্গে আমি গৌতম বুদ্ধের কথা উল্লেখ করেছি। কিন্তু একথা ভূললে চলবে না যে দুন্তর কাল এই দুই মহাজীবনকে পৃথক করে রেখেছে। আসলে বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব সম্প্রদায় উভয়েই হিন্দু ধর্ম সঞ্জাত। সংস্কার তাদের কৌনিকত্বের অপনোদন করেছে। আর এই সংস্কারের ধারাবাহিকতায় গোতম অগ্রজ। পার্থক্য হলো গোতম সংস্কারক, অশোক প্রচারক, আর শ্রীটৈতন্য একাধারে সাধক, সংস্কারক ও প্রচারক। বৌদ্ধবাদ হিন্দু ধর্মকে সংস্কৃত করে মহাজ্ঞান পথে হিন্দু ধর্মে অন্তলীন হয়। এই শোধনবাদী ভূমিকা বৌদ্ধ ধর্মকে আন্তর্জাতিক মর্যাদা এনে দিল। শ্রীচৈতনার মত ও পথ বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে প্রথিত, গ্রথিত, চাঁচিত ও মাজিত করে মানব প্রেমের তরঙ্গে চারিদিক উদ্বেল করে তুললো। আন্ধ আর ধর্মের তত্ত্ব গুহায় গুপ্ত নয় চিরন্তন মানবিক বিবেক। তাই পার্থিব ইতিহাসের স্থল উপলব্ধিতে মহাপ্রভুর অমর জীবন উপস্থাপনের বিনীত প্রয়াস। আর প্রার্থনা—

"মনন নয় তব শরীর চির নব
বিরাজ বাণীরূপে, অমর দ্যুতিমান্।
তবু এ দেহ ধরি এসেছে অবতারী,
হিংসা নাগিনীরে করো হে হতমান্।
জগং বাথা ভরে, জাগিছে ডাকিছে জড়করে,
এ মহা কোজাগরে কে দিবে বরদান
এসো হে এসো শ্রেয়ঃ, এসোহে মৈত্রেয়.
জ্বেতা মৃঢ়তার, করে৷ হে অবসান।"

### **ডক্টর রাধাগোবিক্দ নাথ**

'রাসোংসবং সংপ্রবৃত্তা' ইত্যাদি শ্রীভা, ১০/৩০/০ শেলাকের বৈঞ্বতোষনী টীকার শ্রীপাদ জীবগোস্থামী লিখিয়াছেন — "রাসং পরমরস-কদ্বময় ইতি যৌগকার্থ। — রাস-শন্দের যৌগকার্থ হইতেছে এই যে, রাস পরমরস-কদ্বময়।" পূর্বোলিখিত সংজ্ঞানুসারে মগুলীবন্ধনে নৃত্য যদি পরমরস কদ্বময় হয়, তাহা হইলেই তাহাকে বাস্তব রাস বলা হইবে। তাহা হইলে এই 'পরমরস-সমৃহ'ই হইল রাসক্রীড়ার প্রাণবস্তু; ইহা না থাকিলে কেবল মগুলীবন্ধনে নৃত্যমান্তকেই রাস বলা যাইবে না।

#### পর্যরস

কিন্তু 'পরমরস' কি ? পরমবস্ত্র সহিত যে রসের সম্বন্ধ, তাহাই হইবে পরমরস। আনন্দসর্প সচিদানন্দ তত্ত্বই পরমবস্তু; সূতরাং তাঁহার সহিত, অথবা তাঁহার কোনও প্রকাশ বা সর্পের সহিত যে রসের সম্বন্ধ থ্যুকিবে, তাহাই হইবে পরম-রস। কিন্তু আনন্দসর্প সচিদানন্দ কর্তু বা তাঁহার প্রকাশসমূহ বা সর্পসমূহ হইতেছেন চিন্ময়ক্তু; চিন্ময়ক্তু বাতাঁত অপর কোনও কন্তুর সহিত তাঁহার বা তাঁহার কোনও প্রকাশের সম্বন্ধ হইতে পারে না; সূতরাং সচিদানন্দ-কন্তুর সহিত সম্বন্ধ ক্রম-রসও হইবে চিন্ময়, অপ্রাকৃত; তাহা জড় বা প্রাকৃত হইতে পারে না। সূতরাং অপ্রাকৃত চিন্ময় রসই হইবে পরমরস।

এখন দেখিতে হইবে -- যাহা সর্বতোভাবে পরমরস, তাহার অস্তিম কোথায় ?

চিম্ময়রস কেবলমার চিম্ময় ভগবদ্ধামেই থাকিতে পারে। পরব্যোমের রসত্ত চিম্ময় : সতরাং জাতি-হিসাবে তাহাও পরমরস ; কিন্তু তাহা রস-হিসাবে পরমরস নয়। হেতু এই যে --- পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী লক্ষ্মীদেবীও বৈকুষ্ঠের সর্বপ্রেস আম্বাদনের অধিকারিনী ২ইয়াও, ব্রঞ্জে প্রক্রিকরে সেবার জন্য লালসাম্বিত। হইয়া উৎকট তপস্যাচরণ করিয়াছিলেন। ইহা হইতেই বুঝা যায়, পরব্যোমের বা বৈকুষ্ঠের রস অপেক্ষা রসত্তের বা আশাদন-চমৎকারিত্তের দিক দিয়া। ব্রজরসের উৎকর্ষ আছে। পরম লোভনীয় ব্রজরসের পরম উৎস হইতেছে — মহাভাব : কিন্তু এই মহাভাব দ্বারকামহিষীদিগের পক্ষেও একাস্ত দুর্লভ । 'মুকুন্দমহিষীবৃদৈরপ্যাসার্যভদুর্লভ' — দ্বারকামহিষীদের সংশ্রবে যে রস উৎসারিত হয়, তাহা অপেক্ষা মহাভাববতী ব্রক্তসুন্দরীদিগের সংশ্রবে উৎসারিত রসের পর্ম উৎকর্ষ। কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমই রসরূপে পরিণত হয় ; এই প্রেম যত গাঢ় হইবে, রসত্ত ততই গাঢ় হইবে, ততই আদাদন-চমংকারিস্কময় হইবে এবং সেই রসের আদাদনে শ্রীক্তকের বশাতাও ততই অধিক হইবে। ব্রজসুন্দরীদের মধ্যে প্রেমের যে শুর, বিকশিত, কৈকুষ্ঠের লক্ষ্মীগণের কথাতে। দূরে, দ্বারকা-মহিষীগণের পক্ষেও তাহা পরম দূর্লভ ; সূতরাং ব্রজসুন্দরীদের মহাভাবাখা প্রেমই গাঢ়তম ; এই প্রেম যখন রসরূপে পরিণত হয়, তথন তাহাও হইবে পরম আশাদ্যতম এবং তাহার আশাদনে ব্রহ্মসুন্দরীদিগের নিকটে শ্রীকুক্ষের বশাভাও হইবে সর্বাতিশায়িনী, 'ন পারয়েহহং নিরবদাসংযুজাম'--ইত্যাদি বাকে৷ বয়ং শ্রীকৃষ্ণই রজসুন্দরীদিগের নিকটে বীয় চির-খণিছ — অপরিশোধ্য খণে আবদ্ধছ-বীকার করিয়াছেন। সূতরাং রস হিসাবে — অবাদন-চমংকারিছে ও প্রীকৃষ্ণবশীকরণী শব্ধিছে — রঞ্জের কান্তারসই হইল সর্বপ্রেণ্ঠ — সূতরাং পরমরস। আবার ইহা চিন্মর (চিচ্ছান্তর বা বরুপ শান্তর বৃত্তি বিশেষ) বলিয়া জাতি-হিসাবেও ইহা পরমরস। হিসাবে এবং রস-হিসাবেও পর্মারস বলিয়া ব্রজের কান্তারস বা মধুরসই হইল সর্বোতোভাবে পর্মারস।

সাধারণত কান্তারসই পরমরস হইলেও তাহার পরম-রসত্ত্বের বা আন্থাদন-চমংকারিস্তের সর্বাতিশারী বিকাশ কিন্তু কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি শ্রীরাধার প্রেমে। শ্রীরাধাতে প্রেমের যে ন্তর বিকশিত, তাহাতেই
প্রেমের সমন্ত গুণের, নাদবিচিচীর এবং প্রভাবের সর্বাতিশারী বিকাশ। এই ন্তরের নাম মাদন। মাদনই
প্রেমের সর্বোচ্চতম ন্তর, মাদনই শরং প্রেম; প্রেমের অন্যানা ন্তর এইং বৈচিচী মাদনেরই অংশ, মাদন
হইতেছে সকলের অংশী। শরং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে যেমন অন্যানা সমন্ত ভগবং-শর্প অবন্থিত,
শরং প্রেম-মাদনেও প্রেমের অন্যান্য ন্তর এবং বৈচিচী অবন্থিত। তাই মাদন বখন উদ্ধৃসিত হয়
তখন প্রেমের অন্যান্য ন্তর এবং বৈচিচীও শ্ব-শ্ব-গুণ-শাদাদের সহিত উদ্ধৃসিত হয়া থাকে; তাই মাদনকেই
বলে সর্বভাবোদ্গমোল্লাসী প্রেম; ইহা শ্রীরাধাব্যতীত অপর কোন ব্রজসুন্দরীতে নাই, শ্রীকৃষ্ণেও নাই।

'সর্বভাবোদ্গমোল্লাসী মাদনোহয়ং পরাংপর । রাজতে হুলাদিনীসারে। রাধায়ামেব যঃ সদা' ।।

... এই পরম-রসকদম্বময় লীলারসের মূল উৎস হইলেন মাদনাখা-মহাভাববতী শ্রীরাধা উপস্থিত না থাকিলে, অন্য শতকোটী গোপী থাকিলেও, উল্লিখিতরূপে 'পরম-রসকদম্বমর' রস উল্লিসিত হইতে পারেনা। তাই বসস্ত-মহারাসে শ্রীরাধা অন্তহিত হইয়া গেলে শতকোটী গোপীর বিদ্যমানতা সত্তেও রাসবিলাসী শ্রীক্ষের চিত্ত হইতে রাসলীলার বাসনাও অন্তাহিত হইয়া গেল। শ্রীরাধা ব্যতীত অন্য শতকোটী গোপীর সঙ্গেও যদি শ্রীকৃষ্ণ লীলাশন্তির প্রভাবে 'শতকোটীরপে আত্মপ্রকাশ করিয়৷ মণ্ডলীবন্ধনে নতা করিতেন, তাহা রাস নতা হইতে বটে ; কিন্তু তাহা পরমকদ্বনয় রাস হইত না। এই জন্যই শ্রীরাধাকে রাসেশ্বরী কলা হয় — রাসলীলার ঈশ্বরী প্রাণবঙ্গু হইলেন মাদনাখ্য-মহাভাববতী শ্রীরাধা। শ্রীরাধাকে বাদ দিয়া শ্রীকৃষ্ণ পর্ম-রসকদন্বময়ী রাসলীলার অনুষ্ঠান করিতে পারেন ন। : যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ পরম রসকদন্বের উৎস নহেন, অন্য কোনও গোপীও নহেন। তাই শ্রীরাধাব্যতীত অন্য কোনও গোপী ষেমন রাসেশ্বরী হইতে পারেন না. স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও রাসেশ্বর হইতে পারেন না। শ্রীকৃষ্ণ রাসবিলাসী মাত্র — শ্রীরাধা যখন পরম রস-কদন্দ্রমর রাসরসের বন্যা প্রবাহিত করিয়া দেন, শ্রীকৃষ্ণ তথন সেই বন্যায় উন্মন্দ্রিত-নিমন্টিজত হইয়া বিহার করিতে পারেন, এই রাসেশ্বরী শ্রীরাধা অন্য কোনও ধামে নাই বলিয়াই ব্রজ্বাতীত অন্য কোনও ধামে রাসলীলা নাই, থাকিতেও পারে না । .. আসলে বহু নর্তক এবং বহু নর্তকীর বে মণ্ডলী বন্ধন নতেতে উল্লিখিতরূপ পরমরসসমূহ উচ্ছিসিত হয়, তাহাই রাস। ... লীলা পুরুষোত্তম শ্রীঝুঞ্কের অনেকলীলা আছে ; প্রত্যেক লীলাই তাঁহার মনোহারিনী ; কিন্ত রাসলীলার মনোহারিছ এত অধিক যে, রাসলীলার কথা মনে পড়িলেই তাঁহার চিত্তের অবস্থা যে কিরপ হইয়৷ যায়, তাহা তিনি নিজেই বলিতে পারেন না। একথা তিনি নিজেই বলিয়াছেন।

> 'সন্তি যদ্যপি মে প্রাজ্যা লীলান্তান্তা মনোহরাঃ। ন হি জানে স্মৃতে রাসে মনো মে কীদৃশং ভবেং।।

রাসলীলার ন্যায় অন্য কোনও লীলাই শ্রীকৃষ্ণের এত মনোহারিনী নহে । তাই রাসলীলা **হইতেছে** সর্বলীলা-মুকুটমণি ।

## ब्रष्टवीवात्र সংক्रिश्च थात्राक्षवार

### **ডক্টর শিবচন্দ্র লাহিড়ী**

প্রাকৃ চৈত্তনাকালে ব্রজ্ঞলীলা সম্বন্ধে লোকারত ধারণা শরীরী আবেদনের উধের্ব উচু সুরে বাঁধা ছিল না। গঙ্গাদাসের 'ছল্যোমঞ্জরী'-তে উম্পৃত বাংলাদেশে লেখা এই অবইঠি কবিতাটির মধ্যে রাধা-কৃষ্ণলীলার লোকমানসসম্ভব প্রেম সম্পর্ক বাস্ত হয়েছে—

> রাই দোহড়ী পঢ়ণ সূণি হমিউ কণহ গোআল। বৃন্দাবনখণকুঞ্জবর চলিউ কমণ রস্তো।

েরাধার ছড়া আবৃত্তি শুনে কৃষ্ণ গোপাল হাসল এবং রসলে পদক্ষেপে বৃন্দাংনের নিবিড় কুঞ্জগৃহে চলল। ]

প্রাকৃত-পেঙ্গল্পের একটি কবিতার কৃষ্ণের নৌকাবিলাস কাহিনীর লোকায়ত প্রেম-চর্চার চপল চিত্র রয়েছে—

> —অরে রে বাহিহি কাম্থ নাব ছোড়ি ডগমগ কুগাই গ দেহি। তুঙ্গ এখনই সম্ভার দেই জো চাহিসি সো লেহি।।

ওরে রে কৃষ্ণ, ( তুমি ) নৌক। বাইবে। ডগমগ (নৌকার টলমলানি ) ছেড়ে দাও, ( আমাদের দুর্গতি দিও না। তুমি এখনই পার করে দিয়ে যা চাও তাই নাও। )

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বড়ু চণ্ডীদাস লোকজীবনে সন্তোগরসের এই আমাদ সম্প্রসারিত করেছেন করেকটি খণ্ড জুড়ে। চৈতন্যকালে রন্ধলীলার তত্ত্বগত উধর্বারণ হলেও সাধনার, সেবা প্রজার, কাহিনী ও পদাবলীর লীলার্প চিত্রণে পুনরার সেই আদি রসাত্মক সন্তোগ রুমে অবারিত হতে থাকে। অন্টাদশ শতাব্দের কবিওরালা কৃষ্ণ ও রাধা নামের যে দু'জন প্রেমিক ও প্রেমিকা নির্বাচন ক'রে সখীসংবাদ, কলম্কভঞ্জন, বিরহ ইত্যাদির গান বাঁধলেন, সেখানে 'রাধা কৃষ্ণপ্রশ্বরিকৃতিজ্লাদিনী-শক্তিং'-র কোনো উন্দেশ্য পাওরা গেল না। রবীজনাথ ঠিকই বলেছিলেন (কবি সঙ্গীত, লোকসাহিত্য), 'ইংরেজের নৃতনসৃষ্ট রাজধানীতে পুরাতন রাজসভা ছিল না। তথন কবির আশ্রয়দাতা রাজা হইল সর্বসাধারণ নামক এক অপরিণত স্কুলারতন ব্যক্তি, এবং সেই হঠাং-রাজার সভার উপযুক্ত গান হইল কবির দলের গান।'

অন্টাদশ শতকের শেষদিকে ব্রঙ্গপ্রেম 'সর্বসাধারণ নামক এক অপরিণত স্থ্লায়তন ব্যক্তি'-র সভার প্রমোদগান হিসাবে মূল্যাঞ্চিত হল —

> এসো নৃতন প্রেম করি, প্রাণে বাঁধা রেখে প্রাণ। রাখবে। হদর মন্দিরে বেঁধে প্রেমডোরে, প্রেমের প্রহরী থাকবে আমার দু'নরান।।

ষাতে মন দিলে মন পাই, হাতে রেখে হাতে বাই, যেন কেউ কারে হানতে নারে বিচ্ছেদ বাণ ॥'

রজপ্রেমে শ্রীরাধার বিরহ অন্টাদশ শতাব্দের ভাবপাত্রে প্রতারণার স্মৃতিরূপে সংগৃহীত। একালের 'নৃতন প্রেম'-এর নতুন নায়ক-নায়িকা যথেন্ট সতর্ক। 'হাতে রেখে হাতে বাই, যেন কেউ কারে হানতে নারে বিচ্ছেদ বাদ।' এমন হাতে রেখে প্রেম করার গানই কবির গান। কবিওয়ালার দৃশ্টিতে প্রেমের আদর্শ ও মূল্যের সূচক একটি গান —

দেশ তলালেম প্রেম করে সই, প্রাণ গেলে বাঁচি। বিচ্ছেদ বিবে, লোকের রিবে আমি দুই জ্বালাতে জ্বলতেছি।।

বিরহিণী নায়িকার কাতর আর্তি এখানে নেই, পরিবর্তে জীবন সম্বন্ধে ছম্ম বিত্ঞার নাগরালি স্পন্ট। প্রেম যে জীবনের একটা বৃত্তিমাত্ত ('দেশ ঢলালেম প্রেম করে'), অনন্য কদরাদর্শ নর, কবিওয়ালার প্রেমিক। আক্ষেপের মধ্য দিয়ে তার প্রমাণ দিয়েছে। আর একটি গান উম্পুত করি—

কও দেখি সখি রাধারে কেন, মা রাধা কেউ বলে না। শ্রীমতী বটে সন্ধান, প্রকৃতি রূপে প্রধানা।। বদি জাবি মনে মা বলি বদনে, জড় হয় তার রসনা।

রাধা চিরস্তনী নায়িকা, তার সম্পর্কে মাতৃষ-কর্মপন। ব্রঙ্গপ্রেমের রোমাণ্টিক অনুষঙ্গ ধ্বংস ক'রে উৎকট রসাভাস সৃণ্টি করবে, এ ধারণা বৈষ্ণব কবিদের অবশ্যই ছিল। প্রসঙ্গদ্রন্ট হবার ভয়ে কোনদিনই নায়িকা সম্বন্ধ অসঙ্গত প্রশ্নের কোতৃহল বৈষ্ণব কবি মনে রাখেন নি। কিন্তু বাচাল কবিওয়ালার সে সংযম নেই। তিনি সরাসরি সম্বিকে প্রশ্ন করে বসেছেন, কোন সদৃত্তর মেলেনি, তব্ নায়িকার এই অবাঞ্ছিত সম্ভাবনাটিকে আসরে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা না করলে যেন রসোপভোগ পরিপূর্ণ হচ্ছিল না। মুন্থকঠে কবিয়ালা যেখানে কুৎসা-কলম্পের বিষয়কে সুরে তালে ছন্দে রসানুকৃল ক'রে তোলে, সেখানে রা ার মাতৃষ্বের প্রশ্ন অনুষ্ঠ রাখাই অসঙ্গত হত।

কবিওয়ালার গানের পারপারী তিনজন। নায়ক, নায়িকা এবং দৃতী। বর্ণনীয় বিষয় দুটি, কলৎক ও ছলনা। পরকীয়া প্রেম সযঙ্গে গোপনীয়, তাতেই তার পবিত্রতা-রক্ষা, বৈষ্ণব কাব্য এ কথার প্রমাণ। কবিগানে নায়ক নায়িক। অথবা দৃতীর প্রগল্ভতায় প্রেমের সে সৌন্দর্য ও গভীরতা অনেক কমে গেছে। যে দুটি নারী-পুরুষ নিয়ে এই প্রেমের বয়ান, তাদের চরির সম্বন্ধে কবিওয়ালের ধারণা —

নারী : নালনী তপনে তেজিরে বনের পতঙ্গ, সে ভৃঙ্গ, তারে মধু বিতরর ।
পুরুব : কমল ফুটায় হে প্রভাকর আদরে পতি তার দিবাকর, জেনেও ত মধুকর ভুলেও
তাজে না পশ্মেরে।

দুটি ব্যক্তিরারী মন নিয়ে এ প্রেমের পট বর্ষন করেছেন কবি। দিলেপর সঙ্গে ভান্তর মিজন ঘটেছিল বলেই বৈশ্ববীর প্রণর লোকারত স্কুলতার স্পর্ল থেকে মুদ্ধ। পণ্য নয়, মহৎ হলর প্রেরণারুপে এ প্রেম জীবনের নিভ্ত সম্বাক্তপর মধ্যে স্থান পেরেছিল। কবিওয়ালার গানে বৈশ্ববের আদর্শ প্রেরণা নেই। বজপ্রেমের সুলভ সংস্করণের মত কবির গান ভাবের বাতাসকে কেবল দৃষিতই ক্রেছে। রাধার্ক্ত-লীলার দুর্বলতার বেটুকু আভাস ছিল তারই প্রসঙ্গবিচ্ছির, অণ্টাদশ শতাব্দের রুচিশীলিত প্রকাশ দেখি কবিওয়ালার কল্পমে।

'নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়'। — বলেছিলেন ভারতচন্দ্র। অন্টাদশ শতাব্দের কবিকটে এ বিপ্লবের বাণী বাংসা কাব্যসাহিতো প্রথম উচ্চারিত। মানুষের আবাস পুড়লে দেবতার আবাসও পুড়বে। মধাবুগের ভবিপ্রণত কাবাধারায় এই প্রথম উদ্ধানের টান। তাঁর আমপুর্ণামঙ্গলে 'ওছে বিনোদরায় ধীরে যাও হে' ইত্যাদি কৃষ্ণনীলা বিষয়ক পদটিতে কবিমনের অস্মিতা-প্রকাশের পথ প্রথম খুলে গেল — 'নিতা তুমি খেল বাহা। নিতা ভাল নহে তাহা। আমি যে খেলিতে কহি সে খেলা খেলাও হে। তুমি বে চাহনি চাও। সে চাহনি কোথা পাও। ভারত বেমন চাহে সেইমত চাও হে।' দেবতার গ্রাস থেকে মানুষের মুদ্তির প্রভাতকল্পা শর্বরী। সে প্রভাত দেখা দিল উনবিংশ শতাব্দে। বাংলার প্রাচীন কাবাসাহিত্য এবং আধুনিক কাবাসাহিত্যের মাঝখানে কবিওয়ালার গান — বলেছেন রবীন্তানাথ। দেবতার বেদিমগুপ অথবা রাজারী সভামগুণে গাওয়া পুরনো গানগুলি ভাব ও রূপাদর্শের কঠিন বিচার পরীক্ষার মধ্য দিয়ে শীকৃত হত । দেবতার নৈবেদ্য সাজাতে নিষ্ঠার প্রয়োজন । সুকুর্টি রাজা অমাত্যের মনোরজন করতে উচ্চাঙ্গ শিক্সশন্তি প্রমাণের দায় অন্টাদশ শতাব্দের শেষার্ধে দেবমগুপ অথবা সভামগুপের আশ্রয় **छत्रमा कीर्वाहरत हिला ना । निक्छा व्यव्ह कलाम्प्यरमत श्रासायन कृत्वारल रातर्बाहरत श्रास्कानर मान्य** প্রণরবেদনা আত্মপ্রকাশ করল। প্রেমের বিচিত্র রস-রহস্য দীক্ষিত চিত্তের অনুভব — ভূমি ত্যাগ করে মুচি ময়রা বৈরাগী বণিক ফিরিঙ্গি পাটুনীর কামনা-কম্পনা আশ্রয় করল। প্রেমের সূলত নিদর্শন প্রত্যাশায় কবিরা ব্রজের পরকীয়। প্রেম-কথাকে রচনার বিষয়কত করে নিজেন। বর্গের মন্দাকিনী মর্ড্যের মাটিতে পাকনী ধারারূপে দেখা দিরোছল ঠিকই। কিন্তু তাকেও অবতরণের অধঃপতন মানতে হয়েছিল মধাপথে। প্রবাহের উৎসমুখে প্রথম উচ্ছাসের আবিলতা থাকেই। কবিগান সেই মর্তামুখী হদরোচ্ছাসের উৎসমুখে জীবনের আবিলতা সৃষ্টি কর্মেছল। তবু ব্লস্তপ্রের কমগুলুধারার শেষ পর্যন্ত মানব প্রেমের কলস ভরে উঠেছিল আরও পরের কালে — মধুসুদনের, রবীক্তনাথের সৃষ্টিতে।

# रिक्षव সাহিত্য ও अञ्चलकावा

### **ডক্টর আগুতোষ ভট্টাচার্য**

মঙ্গলকাবা ও বৈষ্ণব সাহিত্য পরুপরকে কতথানি প্রভাবিত করিয়াছে তাহা বিচার করিয়া দেখিলে বৃদ্ধিতে পারা যাইবে যে, এই প্রভাব কেবল বহিরক্ষাত এবং বিচ্ছিলমান্ত — একের প্রভাব অন্যের মর্মমূলে প্রবেশ করিতে পারে নাই। কারণ, ইহাদের পরম্পরের আদর্শ ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত-ধর্মী। তবে মঙ্গলকাব্যের মধ্যে বতদিন আদর্শগত শৈথিল্য দেখা দেয় নাই, ততদিন পর্যন্তই পরস্পরের বাধীন বিকাশ সম্ভব হইয়াছিল, কিন্তু সপ্তদশ অণ্টাদশ শতাব্দীতে ইহার আদর্শ বথন শিথিল হইয়া আসিল, তথন ইহার উপর বৈষ্ণব আদর্শের প্রভাব দর্জয় হইয়া উঠিল। অতএব কেবলমাত্র আদর্শগত অধঃপতনের যুগের নিদর্শন দেখিয়াই এই সিদ্ধান্ত করা সমীচীন হয় না যে, 'এই দুইটি কাব্যধারার অন্তর্নিহিত সত্যপ্রেরণা বহুলাংশে অভিন্ন'। মঙ্গলকাব্যের ভব্তি ও বৈষ্ণবীয় জীবনাদর্শের ভব্তির মধ্যে মোলিক পার্থকা আছে। দ্রোহ বৃদ্ধি এবং অবিশ্বাস প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে মাত্র, কখনও সম্পূর্ণ দূর হইয়া যাইতে পারে না। কিন্তু কৈন্দ্রবীয় জীবনাদর্শজাত ভান্ত অহৈতৃকী ভান্ত, কোনও বিরুদ্ধ শান্তির সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া ইহার জন্ম হয় না, সেইজন্য ইহা যেমন পবিষ্ণ নির্মল, তেমনই চিরস্থায়ী। অতএব বৈষ্ণব সাহিত্যের বহিরক্ষণত কোনও প্রভাব মঙ্গলকাব্যের উপর কার্যকর হইলেও, ইহাদের অন্তর্নিহিত ভান্তর অনুভতিতে ইহার। পরুপর সুস্পত স্বাতস্ত্র্য রক্ষা করিয়াছে। শাস্তু ও বৈষ্ণব প্রভাবে রচিত মধাযুগের বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথও বলিয়াছেন 'সমাজের চিত্ত যথন নিজের বর্তমান অবস্থাবলম্বনে বদ্ধ থাকে এবং সমাজের চিত্ত যথন ভাব-প্রাবল্যে নিজের অবস্থার উধের্ব উৎক্ষিপ্ত হয়, এই অবস্থায় সাহিত্যের প্রভেদ অভ্যন্ত অধিক।' অতএব ইহাদের 'অন্তর্নিহিত সভ্যপ্রেরণা'-তে যে সুদুর পার্থক্য থাকিবে তাহাও নিতান্তই সাভাবিক।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্য মানবতার জয়গানে মুথর 'কৃষ্ণলীলার একান্ত আধ্যাত্মিক বিষয়কে কেন্দ্র করিয়াও বৈষ্ণব করিয়াপ পরোক্ষে মানবতারই জয়গান গাহিয়াছেন'; খ্রীস্টীয় য়য়াদশ শতাব্দীতে অজয়ের তীরে বাংলার আদি করির কঠে যে সুর সর্বপ্রথম ধ্বনিত হইয়াছিল, তাহাই পরবর্তী প্রায় পাঁচশত বংসর ব্যাপিয়া প্রতি বৈষ্ণব করিয় কঠে অনুর্রাণত হইয়াছে। 'শুধু বৈকুঠের তরে' যে বৈষ্ণবের গান নয়, তাহা বাঙ্গালী করি অতি সহজেই অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। মঙ্গলকাবো এই মানবিকতার অনুভূতি আরও প্রতাক। বৈষ্ণব করিতায় দেবতাকে বাদ দিয়া মানুষ নহে বরং এই দুই-ই সেখানে অভিন্ন হইয়া দেখা দিয়াছে এবং তাহার ফলে মানুষের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় তাহাতে সুপরিস্ফুট হইতে পারে নাই — তাহার একটি বিশেষ অংশ শুধু সমুজ্জল হইয়া আছে। কিন্তু মঙ্গলকাবো প্রতিট মানুষ প্রণাঙ্গ, তাহার দেহের মালিনা পর্যন্ত তাহাতে প্রতাক্ষ। শুধু তাহাই নহে, এই মালিনতা লইয়া মানুষ সেখানে তথাকথিত দেবতার উথের্ব উঠিয়া গিয়ছে। মঙ্গলকাবো মানুষই লক্ষ্য, দেবতা উপলক্ষ্য মানু; কিন্তু বৈষ্ণব করিতায় দেবতা লক্ষ্য, মানুষ উপলক্ষ্য। সার্বজনীন মানবতার ভিত্তির উপরই মঙ্গলকাব্যের কাব্যধর্মের প্রতিশ্বাহীরাছে।

# চৈতন্যদেবের উত্তরাধিকার ও বাঙ্গায় গৌণ লোক্ধর্মের উত্তব

## ডক্টর সনংকুমার মিত্র

সাধারণভাবে সমগ্র বাংলাদেশে জৈন-বৌদ্ধ ও বৈদিক বা ব্রাহ্মণা-ধর্মের প্রচার ও প্রসারের কালানুক্রমিক ইতিহাস সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণ ভিন্ন ভিন্ন মত একদিন পোষণ করে এলেও সাম্প্রতিক ইতিহাস মোটামুটি ভাবে শীকার করে যে, গুপ্তযুগের পূর্বে বাঙলার আর্থ-ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অভ্যুদয় ও প্রসার বিষয়ে তেমন কোনো নির্ভর-যোগ্য প্রমাণ সংগ্রহ করা যায় না। অতএব প্রাক গুপ্তযুগে অবৈদিক ব্রাত্যধর্ম এবং অন্-আর্থ জীবনাচরণ এই দুই ছিলো এদেশের আদি সংস্কৃতি। এবং এর পরের অবস্থা এই যেঃ 'প্রাক-গুপ্ত পর্বে বাঙলার জৈন, আজীবিক ও বৌদ্ধর্মের প্রসারের অবপ বিস্তর প্রমাণ যদি বা পাওয়া যায়, আর্থ-বৈদিক বা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রসারের নির্ভরযোগ্য প্রমাণ প্রায় কিছুই নাই। বেদ-সংহিতায় বাঙলাদেশের তো কোনো উল্লেখই নেই, ঐতরেয় আরণাক-গ্রন্থে র্যাদি বা আছে (?) তাহাও নিন্দাক্ষ্রলে। এমন কি বোধায়নের ধর্মসূত্র রচনাকালেও বাঙলাদেশ আর্থ-বৈদিক সংস্কৃতির বহিভূতি'।

পরবর্তীকালে গুপ্ত শাসনের বর্ণযুগ অতিক্রম করে সূবে বাঙলার ধর্ম-কর্ম, ধ্যান-ধারণায়, দুই দফার পাল রাজত্বে ( আনুমানিক ৭৫০-১১৬২ খ্রীষ্টাব্দ ) এলো বৌদ্ধর্যমের সমন্বয় । তারপরে বর্ম এবং সেন রাজবংশের শাসনকালে সমগ্র বাঙলায় আবার ব্রাহ্মণ্য-হিন্দুধর্মের প্রসার এবং প্রতিষ্ঠা দৃদ্দৃল হলো। এর সঙ্গে আদি লোক-ধর্ম ও তন্ত্রের প্রভাবতো রয়েইছে। পরবর্তী হয়োদশ শতাব্দীতে এসেছে মুসলমান শাসনাধিকার। এই নতুন রাষ্ট্র-ব্যবস্থার সঙ্গে আগত সম্পূর্ণ নতুন ধর্মমতের সংঘাত বা বোঝাপড়ায় বাঞ্চলার পরবর্তী বছরগুলি নানাভাবে উত্তাল হয়ে উঠেছে। ফলে, সমগ্র দেশে মুসলমান জনগোষ্ঠীর ক্রমান্বর সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটতে থাকে। এর প্রধানতম কারণ হলো, আজ নয় সেই সু-অতীত গ্রয়োদশ শতাব্দীরও পূর্বকাল থেকেই উচ্চ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম কর্তৃক নিপীড়ন, অবজ্ঞা ও অমানবিক লাঞ্ছনায় পিণ্ট হচ্ছিল যে অস্তাঙ্গ শ্রেণীর হিন্দু তাদের কাছে শেষ আশ্রমন্থল হিসেবে এই নবাগত ইসলাম ধর্ম নিরাপদ বলে বিবেচিত হয়েছে। হিন্দু ধর্মের গোঁড়ামি, আচার-সর্ববতা, আত্মপরতস্থতার চূড়ান্ত, সমগ্র জনগোণ্ঠীর সামনেই কোন আশা-আকাঞ্চার ছবি তুলে ধরতে বা জাগতিক অবলম্বন হিসেবে বিবেচিত হতে পারে নি। শৈব, বৈশ্বৰ প্রভৃতি ধর্ম এবং প্রবলশন্তি মসলমান ধর্ম এবং শাসকের সামনে হীনবল হয়ে পড়েছে। সমস্ত মসলমান শাসকই পর-ধর্মমত সম্পর্কে উদার ও প্রজাপালক ছিলেন এমনও ভাববার কোন কারণ নেই । বরং সুযোগ পেলেই হিন্দুধর্মের বিভিন্ন শাখার ওপর তাদের অনেকেই আক্রমণ করেছেন হিন্দু-মন্দিরাদিও ধ্বংস করেছেন। অপরপক্ষে নিজেদের দুর্বলতায় ও ভেদবৃদ্ধিতে হিন্দু-সমাজ ও ধর্মমতগুলি ছিলো ক্ষত-বিক্ষত। বীরাচারী পশ্বাচারী প্রভতি-তান্ত্রিক উম্মন্ততায় সমগ্র বাংলাদেশের সমাজ-মানস মুসলমান আক্রমণের কিছুকালের মধোই খণ্ড বিচ্ছিল এবং ধ্বংসের শেষ সীমায় এসে উপস্থিত হয়েছিলো। ঠিক এই ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে নবৰীপচন্দ্ৰ, জগায়াথ-শচী-মাতার নয়নের নিধি বিশ্বস্তর বা নিমাই (১৪৮৬-১৫৩৩)-এর আবির্ভাব হয়। জীবনমুখী বাস্তব বৃদ্ধি দিয়ে সেদিনের হিণ্দু-সমাজের চেহারাটা দেখতে পান। রাক্ষণ্য অনুশাসনের ও অত্যাচারের ফলে হিন্দু ধর্মাভিত্তিক সমাঞ্চের নীচের ভিতটা কি ভাবে বে ধ্বসে পড়েছিলো তা তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই খুব সরলভাবে এবং সহজভাষায় হিন্দু ধর্মের সমস্ত শুরের মান্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তিনি বৈষ্ণবধর্মের সাধন-ক্রিয়াকে উপস্থিত করলেন। অগণিত দরিদ্র মানুষের অপমানিত ও নির্যাতিত মনুষ্যম্বকে পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে সকলকেই নিজের ভাই, আন্মার আন্মীয় বলে আহ্বান করলেন। ° কেবল একবার 'কৃষ্ণনাম কর', 'মুখে শুধু একবার হরিবোল বল' — তা হলেই তোমার স্ব পাপের ক্ষয়, তোমার আন্ধার মৃত্তি, ধর্মাচারণের এই সাধারণীকরণের সরল পদ্ধতিতে আপামর জনসাধারণ বিশেষভাবে অভিভূত হলো, অন্তান্ধ শ্রেণী, সমাজের নিচ্তুলার মানুষেরা তাদের মানবীয় মূল্যবোধকে

সম্মানিত হতে দেখে আত্মপ্রতারে প্রতিষ্ঠিত হলেন। সংখ্যার কম হলেও মুসলমানেরাও এই আহ্বান থেকে দূরে থাকতে পার্মেলন না।

এমন একটি বৈপ্লবিক ঘটনার পটভূমিকাকে ঐতিহাসিকগণ যে ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, কিছু দীর্ঘ হলেও তা এখানে উন্দৃতিযোগ্য বলে মনে করি। সেখানে দেখতে পাছি ঃ "তিনি ( চৈতনাদেব ) নিজে এবং নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে লইয়া নদীয়ার পথ হরিনামে প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিতেন। চিরকাল বেমন তখনও তেমনি ধনীরা ক্ষমতালন্ধ, দরিপ্ররা অসহায় এবং সমাজের উচ্-নিচ শুরের স্পূলা-অস্পা লইয়া দুশুর ব্যবধান। তাহার উপর দুইটি অতিরিক্ত সমস্যা ছিল। (এক) গোডের-দরবারের প্রভাবে বিদেশী চাল-চলনের প্রসার। ( দুই ) তাহার প্রতিবিধানার্থে ব্রাহ্মণদের শুচিতা গণ্ডীর ক্রমবর্ধমান সংকীর্ণতা ও কটোরতা। স্মৃতি-শাসনে তথন বাঙালী জাতি প্রায় দ্বিধা বিভক্ত হইবার যো হইয়াছিল। চৈতন্য নিষ্ঠাবান খরের ছেলে, দরিদ্র সন্তান ছিলেন না। এবং ধনী প্রতিবেশীদের ও ভত্তের খরে তাঁহার সমাদর ছিলো। তবুও তাঁহার মনের টান ছিল দীনের দিকে। অধৈতের খরে পণ্ডাশ বাঞ্চনদৃতান্ত ভাত খাইরা তাঁহার বেমন তাপ্ত হইত, তেমনি হইত খোলাবেচা শ্রীধরের ফুটো লোহপাত্রে জলপান করিয়া। কোন ভন্তকে তিনি ধনী করেন নাই, বরং রন্থনাথ দাসের মতো প্রচণ্ড বড় লোকের ছেলেকে তিনি দরিদ্রতম জীবনে অনায়াসে নামাইরা দিয়াছিলেন। মানুষ নিজেকে হীন, গরীব, দুঃখী, দুর্গত বলিয়া খাটো করিবে এ তিনি সহা করিতে পারিতেন না। এমন কি 'দুঃখী', 'গুরে', ইত্যাদি নিরুষ্টতাসূচক ব্যক্তি নামও তাঁহাকে ক্লিট করিত। প্রীবাসের বাড়ীতে 'দুঃখী' নামে এক চাকরাণী খাটিত। চৈতন্য তাহার নাম বদলাইয়। রাখিয়া-ছিলেন 'সখী'। সুবন্ধি মিশ্রের গ্রহে তিনি একবার অতিথি হইয়াছিলেন। তাহার তিন বছরের ছেলের नाम 'शृहित्रा' मुनित्रा जिनि वनमाहेत्रा 'ब्रह्मानन्न' त्राधित्राहित्यन । जीहात्र कार्ट्स त्रव मानूव तर कीव नर्वमा সমান, যেহেত সকলের প্রণেই কৃষ্ণ অধিষ্ঠিত। কৃষ্ণ জগতের পিতা, সকল জীব তাঁহার পত্র, অংশাধিকারী। তাই তিনি বলিতেন.

> ় 'জগতের পিতা কৃষ্ণ যে না ভজে বাপ, পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্ম জন্ম তাপ।'

চৈতন্য বলিতেন, মনে ভালো-মন্দ কোন মতলব ইহলোক-পরলোক-ঘটিত কোন বাসনা না রাখিয়া হরিনাম কর। তাহা হইলে কৃষ্ণ তোমাদের উদ্ধার করিবেন। অর্থাৎ তোমাদের অন্তরে শান্তি জাগিবে এবং তথন ভিতরের বাহিরের কোন বন্ধনই থাঁধয়া রাখিতে পারিবে না। ধর্মের নামে আচার-বিচারের নিশ্চা এবং পরমতের প্রতি অর্সাহস্থতা মানুষের সহিত মানুষের বিচ্ছেদ আনে, সমাজকে খোঁয়াড়ে পরিণত করে, জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ বাধায়। চৈতনাদেব সব মানুষকে যে খোলা হাওয়ার চলা পথে ডাক দিলেন তাহাতে রাহ্মণ-শৃদ্র, হিন্দু-মুসলমান, ধনী-দরিদ্র একসঙ্গে জৃটিতে সংকোচ বোধ করে নাই। চৈতনার দেহাকৃতি ও লাবণামর দ্বিদ্ধ ভিত্তাব দেখলেই লোকে আকৃষ্ট হইত। এতে সমগ্র বঙ্গদেশ প্রেমভাবিষয় ধর্মভাবে নতুন করে জেগে উঠলো। বাঙালীর চিন্তা ধর্ম ও সামাজিক ক্ষেত্রে এই মনুষান্ধবাধের উদ্বোধন এক যুগান্তকারী তাৎপর্য বহন করে নিরে এলো। এই প্রেমভাব, এই মানবিকবাদ কেবল নদে শান্তিপুর বঙ্গদেশকেই নয়, প্রার সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতকে পরিপ্লাবিত করে দিল সেদিন তাই চৈতনাদেবের আবির্ভাব ছিলো বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, সেদিনের বাঙ্গলার ইসলামের দুত্ত সম্প্রসারণের মুখে 'চৈতনা-আন্দোলন' ইসলামের প্রসারকে প্রভিত করে প্রায় রুদ্ধই করে দিরেছিলো, তাদের সমগুলোই চৈতনা মতবাদে গৃহীত হরেছিলো। বেমন, মানুবে মানুবে সমতা, মিত্রতা ও প্রাভ্রেরে অঙ্গীকার, মানুবের বাধনার, বর্গকেলের আত্বিকাশের আত্বিকাশের ও আত্ববিত্তারের অধিকার, বর্গভেদে জ্বাভিতেদে

কিংবা সম্পদভেদের মানুবের মর্যাদার তারতমার অধীকৃতি, বান্তির সম্পর্কের মূলসূত্র রূপে প্রীতির দীকৃতি, অসবর্ণ বিবাহ ও তালাক, নামকীর্তন, বিবরে অনাসন্তি, কৃষ্ণে সমর্গিত জীবন ইত্যাদি। সম্কেরে বড় কথা বে দেব-ছিজ-বেদের দোহাই পেড়ে কর্ণভেদের বৃত্তিভেদের ও অধিকার ভেদের প্রচিরে কর্দী রাখা হরেছিলো কোটি কোটি নব-নারারণ মানুবকে, তার থেকে মুন্তিদান — মানবতার বিকাশের অসীম দিগভের সন্ধান দান। কাজেই নির্জিত হিন্দুর ইসলামে প্ররোজন ফুরাল। ...

'তাই চৈতন্য মতবাদ বাঙ্কার অধিকাংশ হিন্দু এবং মুসলমান প্রত্যক্ষে গ্রহণ না করলেও মনে-মেজাজে বরণ করেছিলো — আকণ্ঠ পান করেছিলো প্রেমসুধা। স-প্রেমবাদ মানুধকে ও মানবিক মহিমাকে দিয়েছিল শীকৃতি। সবার জন্য অস্থীকার করেছিলো প্রীতি।'ভ

কিন্তু এমনভাবে বহুদিন গেল না। কারণ চৈতন্যদেবের নাম — মুখা সহজ্ব আচরণীয় বৈশ্বব ধর্মমতের প্রাথমিক জােরার বাভাবিক কারণেই ধীরে ধীরে নানা আচার, সাধনা ও রীতি-নীতির বন্ধনে বাধা পড়লো। সাধের কৃষ্ণনাম উচ্চারণ সাধাের বৈশ্বব ধর্মাচরণের দ্বারা রীতিনিদিন্ট (codified) ছলো। চৈতনাদেব জাতিভেদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘােষণা করে সমাজের অস্তাঙ্গ-প্রেণীকে তুলে ধরার যে চেন্টা করেছিলেন, তা একশ বছরের বেশী স্থায়ী হয়নি। এমনকি বৃন্দাবনের যড় গােখামীদের অন্যতম গােপাল ভটু মনে করতেন যে কেবল রাক্ষণেরাই রাক্ষণজাতীরদের শিষ্য করতে বা দীক্ষা দিতে পারকেন, বতবড় বৈশ্বব সাধক হোন না কেন এ-বিষয়ে অব্যক্ষণ কেউ রাক্ষণকা মন্দ্রদান করতে পারবে না।

অপরপক্ষে চৈতন্য-প্রবর্তিত সাম্য-বোধকে ধীরে ধীরে অবদমিত করে রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ্য সমাঞ্চ তাঁদের ভেদবৃদ্ধি নিয়ে আবার অত্মপ্রকাশ করতে লাগলেন। শান্তরা তাঁশ্যিক আচার সর্বশ্বতার উগ্রতাকে সদ্য-গত বৈষ্ণবীর পেলবতার ধারা পরিশোধিত করে নিয়ে বহু ক্ষেন্টেই নতুন রূপে প্রকাশ করতে লাগলেন, যার প্রত্যক্ষ ফল রামপ্রসাদ। অন্যদিকে বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যেও নিন্টা ও ব্যক্তিস্কশন্তর ধর্মনেতার অভাবে আন্তে আন্তে শিথিলতা, অনাচার, চুতি দেখা বেতে লাগল।

এই সমাজ ঐতিহাসিক পটভূমিকায় উল্ভ সর্বপ্রকার অভিযাতের ফলে সবচেয়ে সুবিধাজনক অবস্থা সৃষ্টি হলো গোড়ো রাহ্মণ্য ধর্ম, ইসলাম ধর্ম, শান্ত এবং তৎ-অনুগামী ধর্ম সম্প্রদায়ীগণের পক্ষে। কারণ. চৈতনাদেবের ব্যক্তিগত প্রভাবে ও তাঁর সরল এবং আন্তরিক মানব-প্রেমধর্মের প্রভাবে, জেগে ওঠা সমন্ত স্তরের মানুষের দারা আপাত হীন-শত্তি উত্ত প্রবল শত্তি-ধর ধর্ম-সম্প্রদায়গুলি কিছুকাল দুর্বল হয়ে থাকার পর, বেই বৈষ্ণব ধর্মের দুর্বলভার সুযোগ পেল, অর্মান বিপুলবেগে আত্মপ্রকাশ করলো, ভেদবৃদ্ধি ও তম্জাত অত্যাচারের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দিলো। এর ফল কি হলো? ফল হলো এই যে চৈতনাদেবের নাম ও প্রেমধর্মের দ্বারা মানবতা ও মনুষদ্বের বে উদ্বোধন নিচ্তুকার মানুষগুলোর মধ্যে ঘটেছিলো, বারা নিজেপের মানষ বলে চিনতে শিখেছিলেন, তাঁরাই ঐ চৈতন্য-বিতরিত মানব-প্রেমের প্রভাবে প্রাপ্ত আত্মবিশ্বাসে একদিকে বেমন ইসলাম ধর্মের শরীরতি শাসনের কট্রতার মধ্যে ফিরে বেতে চাইলেন না, তেমনি অনাপকে উচ্চতর ব্রাহ্মণ্য শাসনের সেবাদাসম্ব গ্রহণেও আর রাজী হলেন না। তারা হৈতন্য-ধর্মের সহজ্ঞভাব ভাষা ও আন্তরিকতাকে — যা দিরে নিজেদের প্রাণের ঠাকুরকৈ শ্রন্ধা জ্ঞানাতে শিখেছিলেন — তাই দিয়েই নিজেদের সমাজের মতো করে, নিজেদের বৃদ্ধিমতো ব্যাখ্যা দিয়ে নতন নতুন ধর্মীর উপ-সম্প্রদার গড়ে তুললেন। অর্থাৎ সমালোচকের দৃশ্টিতে ঘটনাটি এই রকম ঃ "প্রীচৈতনের প্রাণবান সত্য ধর্ম মানুষের মনকে জাগিরে দিরেছিলো। সে মনকে আর একবারে ঘুম পাড়ানো গেলো না। ভতিরসের প্রশন্ত নদীর মুখে বাঁধ পড়লো, জল ছাড়া হতে লাগলো কাটা খালে। কিন্তু এই বাহা সহজ রস্থারা অবিচ্ছেদে বইতে লাগল তলে তলে সমাজ বহিন্ত অনাচার লাঞ্ছিত সুদরিদ্র সাধক-

গোষ্ঠীই চিন্তক্ষেরকে সরস উর্বর করে দিয়ে। আউল-বাউল-দরকেণ সাঁই নামাঞ্চিত এই 'সহজ'-সাধক গোষ্ঠীই চৈতন্য সাধনার শ্বাভাবিক অধর-সাধক।'' এই অধর-সাধকরা সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকেই আউল-বাউল-ন্যাড়া সহজিয়া-কর্তাভজা, হজরতি, বড়ি, অতি-বড়ি সাহেবধনী, বলাহাঁড়ী, হরিবোলা, নেমে। বৈশ্ববী ইত্যাদি অঙ্গনি অপরিমের অসংখ্য সম্প্রদার-উপ-সম্প্রদার বৈশ্ববর্ধের ছন্তছারার জন্মগ্রহণ করতে থাকেন। চৈতনাদেবের অপ্রকট হওরার শতাধিক বংসর পরেই বাঙলার যে পরিবাঁতত সমাজ-অবস্থার সৃষ্টি হয় তাতে জাত ঐ সব ধর্মবিশ্বাসের প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের কিছু না কিছু মিল আছে। এই প্রসঙ্গে আমরা শীকার করে থাকি যে উন্ধ অসংখ্য ধর্মগোদ্ঠীর সকলেই গোড়ীয় বৈশ্ববিভার off-shoot। ফলে তাঁরা প্রত্যেকেই তাদের প্রবর্তকের সঙ্গে বা অন্য কোন পদ্ধতিতে চৈতন্যদেবের সঙ্গে একটা যোগাযোগ দেখাবার চেন্টা করেছেন। তাঁদের মনোভাব এই রক্ষ যে তাঁরা যে ধর্মপ্রচার করেছেন তা-কোন ভূঁই-ফোঁড় ধর্ম নর, তার একটা ধারাবাহিকতা আছে, এইদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য তাঁরা কোন না কোনভাবে তাঁদের ধর্ম ও আদি প্রচারকের সঙ্গে চিতন্যদেবের সংযোগ দেখাতে চেয়ে থাকেন।

চৈতন্য-চিন্তা ও চেতনার ঋকৃথ গ্রহণকারী দুটি উল্লেখযোগ্য গৌণ-লোকধর্ম সম্প্রদায় নিজেদের এইভাবে চৈতন্যদেবের সঙ্গে যুক্ত করেছেন ঃ

- প্রথমত : কর্তান্তজ্ঞা সম্প্রদায় : 'শতাধিক বৎসরের মধ্যে উহা ( বৈষ্ণবর্ধর্ম ) নান। শাখার বিভন্ত হইয়া পড়ে । বৈষ্ণব সম্প্রদায় বীকার না করিলেও বর্তমানের কর্তান্তজন পদ্ধতি যে চৈতন্য মহাপ্রভূব মহাধর্মের অন্যতম শাখা তাহা আজকাল অনেককেই বীকার করিয়া লইতে হইয়ছে । ..... চৈতন্যদেব নীলাচলে সহসা আত্মগোপন করিবার ১৬১ বংসর পরে অর্থাৎ ১১০১ সালে আমরা আউলচাদের আবির্ভাব দেখিতে পাই । অনেকের ধারণা এই ফ্রকির আউলচাদই নদীয়ার সেই গোরাচাদ রুপান্তর ধরিয়া ধরায় নবধর্ম প্রবর্তন করিতে উদয় হইয়াছিলেন ।'' "
- দ্বিতীয়ত । বাউল সম্প্রদায় । 'হিন্দুজ্ঞাতির বাউল সাধকদের মধ্যে চৈতন্যদেব-প্রবর্তিত গৌড়ীয় ধর্মের বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ..... বাউলের। মনে করে যে চৈতন্যদেব এই ধর্মের মহাগুরু। তিনি মানবর্পে অবতীর্ণ হইয়া এই ধর্মের তত্ত্বপ্রচার করিয়। গিয়াছেন। . মুসলমান কবিদের মধ্যেও এই রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব ও চৈতন্যতত্ত্ব যথেন্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ..... চৈতন্যদেবকে তাহারা 'মহাগুরু' বলিয়া গ্রহণ করে।' ১ ১

অতএব সমাজ — ঐতিহাসিক নিয়মের সূত্রেই আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে চৈতনাদেবের প্রবাতিত ু্মানবধর্মই পরবর্তী কালের অসংখ্য জানা-অজানা লোকধর্মের সৃষ্টিকে সম্ভব করেছে।

।। পদ্টীকা ।।

<sup>&</sup>quot;… হিন্দু হইলেই ভালে। হয় না, মুসলমান হইলেই মন্দ হয় না। অথবা মুসলমান হইলেই ভালে। হয় না, হিন্দু হইলেই খারাপ হয় না। উভয়ের মধেই ভালো-মন্দ আছে। বয়ং একথা বলা য়য় মুসলমানগণ বখন বহু শতাব্দী ধরিয়া হিন্দুগণকে শাসন করিয়াছে তখন সাধারণভাবে রাজকীয় গুণে মুসলমান রাজা হিন্দু রাজা অপেক্ষা গ্রেণ্ঠ ছিলেন।" — বিক্মচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এয় 'রাজসিংহ' উপন্যাসের উপসংহায়।

- "Thus Vaishnavism has proved the saviour of the poor; it has proclaimed the dignity of every man as possessing himself a particle of the divine soul [Jiv-atma 1'. Sir Jadunath Sarkar: The History of Bengal [Vol: 21: p. 221.
- \* The new life breathed into Bengal Hinduism by Chaitanya's creed, brust forth in another direction. The Vaishnav Gosāins set themselves to converting the aboriginal tribes and thus brought a new light into their lives after age sof neglect, contumely and superstition. ibid. এই প্রসঙ্গে উল্লেখবোগ্য: 'বহু শূদ্র এবং অলপ সংখ্যক হইলেও মুসলমানেরাও এই ধর্ম গ্রহণ করিল।' ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ঃ 'বাঙলাদেশের ইতিহাস' (

দ তুলনীয় : 'অবশ্য মধাযুগের অন্তপর্বে সমাজের মধ্যে ব্রাহ্মণ্য প্রভাব যে খুব খর্ব হইয়াছিল তাহা মনে হয় না। ব্রাহ্মণগণ দলে দলে কায়ন্থ নরোক্তমের শিষ্য হইতেছেন, তিনি ব্রহ্মণদের শিরে চরণদ্পর্শদান করিতেছেন — এই রূপ বর্ণনায় অধুনিক ঐতিহাসিকগণ খুব উল্লাসবোধ করিয়াছেন। কিন্তু বৈষ্ণব সমাজ-ইতিহাসে ব্রাহ্মণ প্রভাবকে খর্ব না করিয়া বরং নরোক্তমকে ব্রাহ্মণরূপে প্রচার করিবার বিশেষ প্রয়াস লক্ষ্য করা যাইবে।' ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' ( ৩য় খণ্ড,

## মহাপ্রতু প্রসঙ্গে যুগাবঢার

## ডক্টর বরুণকুমার চক্রবর্তী

মহাপ্রভু প্রীচৈতন্য সম্পর্কে যুগাবতার প্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন অতিশার প্রজাশীল। প্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে ধর্ম বা সাধনা নিয়ে যে কোন গোড়ামী ছিল না, এ ব্যাপারে যে তিনি ছিলেন অতিশার উপারচেতা তা আমাদের জানা। যিনি 'বতমত তত পথে'-র প্রবন্ধা, তিনি যে ধর্ম কিংবা সাধন মার্গের ব্যাপারে সহনশীলতার পরিচর দেকেন, সেটা তো খুবই শান্তাবিক। আমাদের জানা আছে যে ঠাকুর নিজেও ইসলাম, খ্রীশ্টান ইত্যাদি নির্দোশত পথে দেবারাধনা করেছেন। তথাপি তিনি ছিলেন মূলতঃ শান্ত, কারণ তিনি কালীর উপাসক ছিলেন। আমাদের ধর্মীর সমাজে দীর্ঘদিন ধরে শান্ত ও কৈকদের মধ্যে ছল্ব চলে এসেছে। কিন্তু ঠাকুর ছিলেন এসব সংকীর্ণতার উধ্বর্ণ। আমরা লক্ষ্য করি কৈক্ষদের সম্পর্কে তার অপরিসীম প্রদা তন্তি। বিশেষতঃ গোলামী দেখলেই ঠাকুর মাথা নত করে প্রণাম করতেন, কথন কথন আবার সান্টাঙ্গে প্রণিণাতও করতেন। রাধিক। গোলামী অবৈত বংশোদ্ভূত জেনে তাকেও ঠাকুর হাতজ্যেড় করে প্রণাম নিবেদন করেছিলেন। অতএব এ হেন ঠাকুর মহাপ্রভু প্রীচৈতন্যদেব সম্পর্কে যে উচ্চুসিত হকেন তা কলা বাহুল্য। এখন দেখা বাক এক অবতার আর এক অবতার প্রসঙ্গে কি ধারণা পোষণ করতেন, চৈতন্যদেব সম্পর্কে ঠাকুর কিরুপ মন্তব্য করেছিলেন, তার কোন আদর্শের প্রতি ঠাকুরের দৃণ্টি বিশেষ ভাবে আকুট হরেছিল।

ঠাকুর প্রাচৈতন্যদেবকৈ ভব্নির অবতার বলে অভিহিত করেছেন। বলেছেন মহাপ্রভু জীবকৈ ভব্নি শেখাতে এই ধরাধামে অবতীর্ণ হরেছিলেন। অধর, মনোমোহন, শিবচন্দ্র, রাখাল, মাণ্টার, হরিশ প্রভৃতি ভন্তদের কাছে এখন থেকে একশত তিন বংসর পূর্বে মহাপ্রভুর তিনটি অবস্থার বিবরণ দিরেছেন। বলেছেন চৈতন্যদেবের যে তিনটি অবস্থা হ'ত তা হল যথাক্রমে বাহাদশা, অর্ধ-বাহাদশা এবং অন্তর্দশা। বাহাদশার চৈতন্যদেবের স্থলে ও সৃক্ষম মন থাকত। এই দশার মহাপ্রভু নাম সংকীর্তন করতেন। অর্ধ-বাহা দশার কারণ থাকত শরীরে আর মন যেত কারণানন্দে। অর্ধ-বাহাদশার মহাপ্রভু ভন্তদের সঙ্গে নৃত্য করতেন। আর মহাকরণে যখন তার মন লয় হয়ে যেতো তখন হ'ত তার অন্তর্দশা। অন্তর্দশার মহাপ্রভু সমাধিস্থ হতেন।

মহাপ্রভূর কথার কথার উদ্দীপন হ'ত। ঠাকুর বলেছেন উদ্দীপন সকলের হয় না, কেবল বারা বিষয় বৃদ্ধি থেকে মনকে সরিয়ে আনতে পায়ে, তাদেরই উদ্দীপন হয়। উদাহরণ দিয়ে বলেছেন দেশলাই ভিজে থাকলে শত চেণ্টাতেও জনালান বায় না। কিন্তু দেশলাই শৃদ্ধ থাকলে সামান্য ঘর্ষণেই জরলে ওঠে। অনুরূপভাবে বিষয় বিমৃদ্ধ মন বা নাকি ঈশ্বরীয় চিন্তায় পূর্ণ তাতেই উদ্দীপন হয়। ঈশ্বরেয় ওপর ভালবাসা ব্যতিরেকে এই উদ্দীপন সম্ভবপর হয় না। এই প্রসঙ্গে ঠাকুর মহাপ্রভূর জীবনের একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। চৈতন্যদেব যাচ্ছিলেন মেরগার কাছ দিয়ে। শূনলেন যে এ গাঁরের মাটিতে খোল তৈরী হয়। বাাস্, অমনি মহাপ্রভূ ভাবে বিহ্বল হলেন। কারণ, হরিনাম সংকীর্তনে যে খোল বাজে।

শূর্মাত্র নীরস পাণ্ডিত্য কিংবা প্রিথগত বিদ্যা যে অসার, একমাত্র ভারেই সার, তার দৃষ্টাস্ত দিতে গিরে ঠাকুর মহাপ্রভুর জীবনের এক বিচিত্র অভিজ্ঞতার উল্লেখ করেছেন।

তথন চৈতনাদেব দক্ষিণ ভারতের তীর্থগুলি পর্বটন করছেন। একদিন একস্থানে একজনকে

তিনি গাঁতা পড়তে দেখলেন দেখলেন দৃরে বসে অন্য একজন তাই শূনছে আর কেঁদে ভাসিয়ে দিছে। চৈতনাদেব ব্রুন্দনরত ব্যক্তির কাছে জানতে চাইলেন যে গাঁত। পাঠের অর্থ কিছু অনুধাবন করেছে কি না। ব্রুন্দনরত ব্যক্তিটি মহাপ্রভূতে জবাব দিল যে সে কিছুই বুঝছে না। তখন মহাপ্রভূ তার কাছে তার কামার কারণ জানতে চাইলে লোকটি বলগে সে দেখতে পাছে অর্জ্বনের রখ, আর তার সামনে ঠাকুর আর অর্জ্বন কথা বলছেন। তাই দেখে তার কামা পাছে।

শ্রীচৈতনার তিরোধান সম্পর্কে একাধিক মত প্রচলিত আছে। কোনো মতে কলা হরেছে মহাপ্রভু পুরীর জগনাথদেবের বিগ্রহে বিলীন হয়ে গির্মেছিলেন। কবি জরানন্দ তাঁর 'চৈতন্যমঙ্গলে বলেছেন রথের সমর রথার্কে নৃত্য করার কালে মহাপ্রভুর পারে ইট ফুটে যার, শেষ পর্বন্ত তাই বিষায় হরে তাঁর প্রাণ নাশের কারণ হয়ে ওঠে। আর একটি মতে বলা হয়েছে মহাপ্রভু সমুদ্রে বাঁপ দিরে আর ওঠেন নি। ঠাকুর রামকৃষ্ণ চৈতনাদেবের তিরোধান বিষয়ে শেষোন্ত মতিটকেই বিশ্বাস করকেন। আর এই প্রসঙ্গে তাঁর বিশেষণ হ'ল গোরাঙ্গের মহাভাব, প্রৈম। এ সামান্য প্রেম নর, এ প্রেমে জগৎ ভুল হয়ে যায়। নিজের যে দেহ আমাদের এত প্রির, তাও ভুল হয়ে যায়। গোরাঙ্গের এই প্রেম হয়েছিল। আর তাই তিনি অবলীলান্তমে সমুদ্র দেখে যমুন। তেবে ঝাঁপ দির্মেছিলেন।

১৮৮৩ সালের ১৮ই জুন। জ্যৈ মাসের শুক্রা ব্রোদশী তিথি। পেনেটার মহোংসবে ঠাকুর উপস্থিত হরেছেন। রাঘব পণ্ডিতের চিড়ার মহোংসব। মহোংসব ক্ষেত্রে পৌছানোমাত্র ঠাকুর নবদীপ গোস্বামীর সংকীর্তনের দলে মিলে নৃত্যরত হলেন আর মাঝে মাঝেই সমাধিস্থ হতে লাগলেন। অর্থবাহাদশার ঠাকুর নৃত্য করলেন; অপরপক্ষে বাহাদশার ধরণেন নাম —

যাদের হরি বলতে নয়ন ঝরে, ঐ তারা দুভাই এসেছেরে। যারা আপনি নেচে জগৎ নাচায়, তারা দুভাই এসেছে রে। ( যারা আপনি কেঁদে জগৎ কাদায়, যারা মার খেরে প্রেম যাচে ) নদে টলমল টলমল করে — গৌর প্রেমের হিল্লোলে রে।

সেদিন মহোৎসবে উপন্থিত অসংখ্য ভরের মনে হয়েছিল বুঝিব। ঠাকুরের ভেতরেই শ্রীগোরাঙ্গের আবির্ভাব হয়েছে । কেউ কেউ এমনও ভেবেছিলেন যে রামকৃষ্ণ বিশ্বনা সাক্ষাৎ শ্রীগোরাঙ্গ ।

শ্রীরামকৃষ্ণ ভন্তদের মাতা পিতার প্রতি ভন্তি প্রদর্শনের পরামর্শ দিতেন। তাঁর ভাষার, মা বাপ কি কম জিনিস গা? তাঁরা প্রসন্ন না হলে ধর্মটর্ম কিছুই হর না।' এই প্রসঙ্গে ঠাকুর শ্রীচৈতন্যের মাতৃভন্তির উল্লেখ করেছেন। বলেছেন, 'চৈতন্যদেব ত প্রেমে উন্মন্ত', তবু সন্যাদের আগে কতদিন ধরে মাকে বোঝান। বললেন, 'মা! আমি মাঝে মাঝে তোমাকে দেখে যাব'।

ঠাকুরের এক শিষ্য ভবনাথ। একদিন ভবনাথ কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুরকে কালেন ক্রাইণ্ট, চৈতন্য এ'রা সকলেই বলে গেছেন যে সকলকে ভালবাসনে। রামকৃষ্ণও এই বন্ধবা সমর্থন করলেন কারণ সর্বভূতেই ঈশ্বর বিদামান। কিন্তু সেইসঙ্গে তিনি এই সতর্কবাণীও উচ্চারণ করলেন যে দুণ্টলোককে দূর থেকে প্রণাম জানান উচিত। এই প্রসঙ্গে ঠাকুর চৈতন্যদেবের আচরণের পরিচর দিলেন। কালেন তিনিও, 'বিজ্ঞাতীর লোক দেখে প্রভু করেন ভাব সম্বরণ।' শ্রীবাসের বাড়ীতে তরি শাশুড়ীকে বের করে দেওরা হয়েছিল।

অধর একদিন চৈতনাদেব প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন যে তিনিও ভোগ করেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তথন জানতে চেয়েছিলেন যে তিনি কি ভোগ করেছিলেন? অধর জবাব দিলেন, চৈতনেদেব ছিলেন পাণ্ডত মানুষ। কত মান ছিল তার। ঠাকুর এর জবাব দিলেন এই বলে, 'অন্যের পক্ষে মান। তার পক্ষে কিছু নয়।'

ঠাকুর বলেছেন ভাব ভব্তির দ্বারা শ্রীক্তাবানের রূপ দর্শন করা যায়। এই প্রসঙ্গে তিনি প্রাণকৃষ্ণকৈ বলেছেন হলের বাড়ীতে অক্ছানকালে তাঁর গোরাঙ্গ দর্শনের কথা। বলেছেন গোরাঙ্গকে তিনি দেখেছেন কালাপেডে কাপড় পরা অক্ছায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ অধরের বাড়ী উপস্থিত হয়ে ভন্তসঙ্গে কীর্তনানন্দ উপভোগ করেছিলেন। ভন্তদের মধ্যে ছিলেন বিজয়, কেদার, বাবুরায়, নারাণ, মাণ্টার, তাছাড়া বৈষ্ণবচরণ। দিনটি হল ১৮৮৪ সালের ১লা অক্টোবর। বৈষ্ণবচরণের কীর্তনগানে অভিভূত ঠাকুর তাকে 'শ্রীগোরাঙ্গসূন্দর নব নটবর, তৃপত কাঞ্চনকায়' গানটি গাইতে বললেন। সেইমত বৈষ্ণবচরণ গানটি গাইলেন সঙ্গে ঠাকুরের মধ্যে দেখা গেল ভাবান্তর। তিনি নিজেই গোরাঙ্গের ভাবে গান ধরলেন —

ভাব হবে বৈ কি রে।
ভার্বনিধ গৌরাঙ্গের ভাব হবে বৈ কি রে।।
ভাবে হাসে কাঁদে নাচে গায়।
বন দেখে বৃন্দাবন ভাবে; সমুদ্র দেখে যমুনা ভাবে।
যার অন্তঃকৃষ্ণ বহিগৌর (ভাব হবে)।
গোড়া ফুকরি ফুকরি কান্দে; গোরা আপনার পায় আপনি ধরে।
বলে কোথা রাই প্রেমময়ী।

মাণ্টার, বাবুরাম, মহেন্দ্র মুখুজ্যে প্রভৃতিদের সঙ্গে ঠাকুর বিভন স্ট্রাটে স্টার থিয়েটারে গেছেন 'চৈতনালীলা' অভিনয় দেখতে। বারংবার তিনি সমাধিস্থ হতে লাগলেন। কথনও তাঁর দু'চোখ দিয়ে জলা ঝরতে লাগল। কথনও তিনি উৎস্ক হয়ে অভিনয় দেখেন। আবার কথনও সঙ্গের শিষ্যদের কাছে কিছু কিছু মন্তব্য করেন। অভিনয় শেষে ঠাকুর মহানন্দে প্রথমে মুখুজেদের কলে পৌছালেন, তারপর সেখান থেকে রওনা হলেন দক্ষিণেশ্বরের দিকে। আনন্দে ঠাকুর পথিমধ্যে গান ধরলেন —

### গোর নিতাই তোমরা দু'ভাই।

বশ্তুত, ঠাকুর রামক্ষের প্রদন্ত উপদেশাবলীতে, তাঁর ভন্তজনের সঙ্গে আলোচনায় সাধন মার্গের কথা প্রসঙ্গে মহাপ্রভুর প্রসঙ্গ বারংবার ঘূরে ফিরে এসেছে। মহাপ্রভুর প্রসঙ্গে ঠাকুরের কৌতৃহল, শ্রদ্ধা এবং গভাঁর অনুধ্যান সহজেই আমাদের অন্তর্মক দপর্শ করে। বিশেষত, মহাপ্রভুর মূল্যায়নে ঠাকুরের গভাঁর অন্তর্গণি সঞ্জাত মন্তব্য এবং বিশেষণ আমাদের একই সঙ্গে চমংকৃত করে এবং নানা সংশরের অবসানে সহায়তা করে থাকে।

# यहिष्टक्षण ७ स्निटिष्ठ

## অধ্যাপক গ্রুবরঞ্চন ভট্টাচার্য

ধর্মের অর্থই ঈশ্বরের অপরোক্ষানুভূতি। আন্মোপলন্ধিই ধর্মের মূল কথা। এই সত্যের আলোকে ভারতের সনাতন ধর্ম উজ্জল। কুলকুওলিনীর জাগরণ না হইলে আত্মাণণন হয় না। "গৃহদেশ হইতে দুই অঙ্গুলি উধের্ব লিঙ্গমূল হইতে দুই অঙ্গুলি অধোদিকে চারি অঙ্গুলি কিন্তুত মূলাধার পদ্ম আছে। তাহার মধ্যে রক্ষানাড়ী-মুখে বয়সভূলিঙ্গ আছেন। তাহার গারে দক্ষিণাবর্তে সাড়ে তিনবার কেন্টন করিয়া কুওলিনীশান্ত আছেন।" "এই কুওলিনীই নিডানন্দশ্বরূপ। পরমা প্রকৃতি। তাহার দুই মুখ এবং বিদ্বাল্লতাকার ও অতি সৃক্ষা। দেখিতে অন্ধ্-ওশ্কারের প্রকৃতিভূল্য।" (নিগমানন্দ লিখিত যোগীগুরু প্রস্থের ৪০ প্ঠায়)। বামী শ্রীনিগমানন্দ পরমহংস বলিত্তেছেন — "মূলাধারান্থিত কুওলিনী শন্তি যাবং জাগারিত না হইবেন তাবংকাল মন্ত্র জপ ও যন্ত্রাদিতে পূজার্চনা বিফল। যদি পূণাপ্রভাবে সেই শন্তিদেবী জাগারিত। হয়েন, তবে মন্তর্জপাদির যণ্ড সিদ্ধ হইবে।"

শুধু কুণ্ডালনী জানিলেই হইবে না, মানবদেহের বটচক জানা বিশেষ প্রয়োজন । ষটচক না জানিরা সাধনকর্ম করিলে উহা নিম্ফলতার পর্যবিসত হয় । ষটচক মানবদেহের কোথার কির্পে অর্থান্থত তাহা ব্রিতে হইলে সদগ্রুর আশ্রত হওয়া আবশ্যক । এখন সদগ্রু কে ? সামী বিবেকানন্দের ভাষায় — যে ব্যক্তির আত্মা হইতে অপর আত্মার শক্তি সন্ধারিত হয় তাহাকে গুরু বলে, এবং যে ব্যক্তির আত্মার শক্তি সন্ধাবিত হয়, তাহাকে শিষ্য বলে । (সামীজীর বাণী ও রচনা । চতুর্থ খণ্ড পৃঃ ২২ )

এহেন সদগুরুর কুপায় ষটচক্র সম্পর্কিত জ্ঞানলাভ সম্ভব। কিন্তু ষটচক্র সম্পর্কে জানিবার পূর্বে শরীরের অনেক নাড়ীর মধ্যে প্রধান তিনটি নাড়ী সম্পর্কে জানা আকশ্যক। উন্ত তিনটি নাড়ী ইইতেছে "মেরুদণ্ডের বহির্ভাগে বামপার্শ্বে চন্দ্রাধিষ্ঠিত। ঈড়া নাড়ী ও দক্ষিণপার্শ্বে সৃধাধিষ্ঠিত পিঙ্গলা নামে দুইটি নাড়ী আছে ও উভর নাড়ীর মধ্যম্ভলে মেরুদণ্ডের রম্প্রমধ্যে সমুদর মেরুদণ্ড ব্যাপিয়া ম্লাধার পদ্ম হইতে মন্তক পর্বন্ত বিস্তাণি সুবৃদ্দা নামে তৃতীয়া একটি নাড়ী আছে।" (যোগাচার্য শ্রীমৎ সাধনানন্দ গিরি মহারাজ-এর 'যোগ ও সাধন রহস্য' গ্রন্থের ১৩০ পৃষ্ঠার লিখিত।

প্রভাক্ষানুভূতির বাবতীর জিয়াই মধ্যবর্তী নাড়ী সূর্ব্দা কেন্দ্র করিয়া আবর্তিত হয় । গুরুর কৃপ। বলে শান্তিসভারের ফলেই হউক অথবা গুরুদন্ত বীজ লইয়া সাধন করিতে করিতে সূর্ব্দা দ্বার উদ্মৃত্ত হয়য় বায় । তথন নাম-এর প্রবাহ হইতে আসে গতি । কুণ্ডলিনী শান্ত জাগরিতা হইয়া উঠেন । ধর্মের শুরু এখানেই । কুণ্ডলিনী জাগরণের লক্ষণ অলু, কম্প, বেদ ও পূলক প্রভৃতি । ৬টি চক্র ভেদ করিলেই ধর্মের পূর্ণতা । প্রথম চক্ত মূলাধার পশ্ম — "সূত্ব্দার অধামুধ্ব সংলম, লিলের অধোতাগে ও গৃহদেশের উধর্বভাগে আধার পশ্ম অর্থাৎ মূলাধার চক্র আছে" (বাগ ও সাধন রহস্য ) । মূলাধার পশ্ম হইতে শান্ত উপনীত হয় ২য় চক্র বাধিন্টান পশ্ম । "লিক্সমূলে সংস্থিতা দিতীয় পশ্মের নাম স্বাধিন্টান (নিগমাননের বোগীগুরু - পৃঃ ৪৭)" ইহার পর শান্ত উন্ধিত হয় তৃতীয় চক্রে । "নাভিদেশে তৃতীয় পশ্ম মাণপুরে অর্বন্থিত ।" (বোগীগুরু পৃঃ ৪৮) ইহার পর শান্ত আসে চতুর্থ চক্রে । "হদরে বন্ধুক্ত পুম্পস্দৃশ বর্ণবিশিন্ট দ্বাদশ দলযুক্ত চতুর্থ পশ্ম অনাহত । এখানে শন্তি উঠলে জ্যোতি দৃষ্ট হয় । এখান হইতে শন্তি বখন পঞ্চম চক্র বিশুদ্ধাধ্য পশ্মে উত্থিত হয়, তথন ঈশ্বরীয় কথা শুনিবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে । পঞ্চম চক্র অভিক্রম করিয়। শান্ত আসে যন্ত চক্রে বা আজ্ঞাচক্রে । "শ্রন্থর মধ্যে শ্বেতবর্ণ বিদল বিশিন্ট আজ্ঞাপন্ম অর্বন্ধিত । (বোগী গুরু গ্রের্ব্র ৫০ পূন্টায়) । এখানে সর্বদা ঈশ্বরীয় রূপ

দর্শন হইয়া থাকে। ইহার পর শন্ধি সপ্তম চক্র — সহস্রারে উপনীত হয়। এথানে শন্ধি এলে সাধকের সমাধি ঘটে ও ব্রহ্ম বর্পের প্রত্যক্ষ দর্শন ঘটে। অবতার পুরুষ প্রীটেডনাদেবেরও এইর্প মহাভাব হইয়াছিল। প্রীপ্রীরামকৃষ্ণকথাসারে বর্ণিত হইয়াছে — "চৈতনাদেবের তিনটি অবস্থা হত। ১৯, বাহদেশা — তথন স্কুল আর সুক্ষে তার মন থাকত। ২য়, অর্থবাহদেশা — তথন কারণ শরীরে। কারণানন্দে মন গিয়েছে। ০য়, অন্তর্দশা — তথন মহাকারণে মন লয় হত। বেদান্তের পঞ্জোবের সঙ্গে এর বেশ মিল আছে। স্কুল শরীর, অর্থাৎ অলময় ও প্রাণময় কোষ। সৃষ্ট্য শরীর অর্থাৎ মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষ। কারণ শরীর অর্থাৎ আননদময় কোষ, মহাকারণ, পঞ্জোবের অতীত। মহাকারণে যথন মন লীন হত তথন সমাধিস্থ। — এয়ই নাম নিবিক্রণ বা জড়সমাধি। চৈতনাদেবের যথন বাহাদশা হত, নামসংকীর্তন করতেন। অর্থবাহাদশার, ভন্ত সঙ্গে নৃত্য করতেন। অর্থপায় সমাধিস্থ হতেন।"

## চেত্রার একটি বালক

### বীরেন চক্রবভী

শান তৈরি হয় শৈশবে। যা চিরায়ত সেটা মানুষকে শীকার করে নিলেই লোকায়ত। তার রীতি-মানাসকতা-প্রবাহের পরিবর্তন ঘটলেও কালের শুনননে প্রাকৃতিক অল্ডিছের মৃলকেন্দ্রকেই গ্রহণবারা বৃদ্ধি পেতে থাকে ব্যক্তিমানস, মনন এবং ব্যক্তিয় । পাশ্চাত্য ট্রাডিশন্ ও ইনডিভিকুয়াল ট্যালেন্ট্ দুটো ওতপ্রোত কথা পাশাপাশি দাড়িয়ে গেছে ব্যক্তি-বিচারে। বীজ না দেখলে, না চিনলে বেমন বৃক্তের প্রজাতি জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকে, তেমনি শ্রীচৈতনের শৈশব না চিনলে হয়তো পূর্ণ চেতনার অধিকারী বৃহৎ মহৎ শ্রীচৈতনারে আমাদের জানা বা বোঝার মধ্যে ফাঁক থেকে যাবে। বর্তমানে বিজ্ঞান বায়ো-কেমিস্টির উপরে জাের দিয়ে জেনেটিক্স এবং বংশধারার গুরুছ আরোপ করছে। শিশু-চেতনার তার আমাদের বৃষতে বাধা কোথার! আমরা নিজেরাই সম্ভবতঃ যতটা ভক্ত ততটা সতা নই। সংক্রেপে গোটাকয় পরিচিত অথচ উল্লেখযোগ্য ঘটনা আমরা সমরণে আনতে পারি।

- ১। শ্রীটৈতন্যের পিতা জগরাথ মিশ্রের পিতৃভূমি বা জন্মস্থান ছিল শ্রীহট্ট। প্রাকবিবাহ জীবনে যথন তিনি নবরীপে আসেন তথন সঙ্গে ঠিক কোন কোন টুকিটাকি নিয়ে এসেছিলেন তা বলা না গেলেও নবরীপের বাড়িতে প্রাতাহিক পূজা বিগ্রহ মৃতি ছিল, অধ্যাক্ষজ বিষ্ণুমৃতি। পুরাত্তরিদ্দের মতে এই মৃতির বরস পাঁচশে। বছরের বেশি। নবরীপ অঞ্চলে, বিশেষতঃ বল্লাল তিবি খননকালে হুবহু এই রক্ষের আর কোনো মৃতি পাওয়া বায়নি। এমনকি আশেপাশে কোনো গ্রামেই এই ধরনের কোনো মৃতি পূজা হ'তো কিনা তারও প্রমাণ মেলেনি। মৃতির মঙ্গোলিয় চক্ষুগঠন ইক্ষিত দেয় যে পুরনো আসাম অঞ্চলের শ্রীহট্ট স্থান থেকে এই বিগ্রহকে আনা হয়েছিল। অধ্যাক্ষক মৃতির আরেক নাম অতীক্তিয় বিষ্ণু।
- ২। রূপ গোসামী শ্রীচৈতন্যের শিষ্য হলেও, বয়সে ছিলেন বড়। রূপ গোসামী তদানীস্তন নবদ্বীপের বাসিন্দা এবং নবদ্বীপকে তাঁর খুব খ্,িটিয়ে দেখার সুযোগ হয়েছিল। তাঁর লেখা 'নবদ্বীপাণ্টকম্' তখনকার নবদ্বীপের ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক সাক্ষ্য দেয়। সংক্ষিপ্ত সারানুবাদ দেয়া হ'লো।

"আমি নক্ষীপে ধ্যানমগ্ন হচ্ছি। আনন্দ ও আণীর্বাদপুতঃ পবিত্র স্থগাঁর দীখিক। (দিখি)-র ধারেই যা অর্বান্থত। এই দিখি গোড়রাজ্যে (বঙ্গে)। অদ্রে পবিত্র স্থগবরণা নদী (ভাগীরথী অথবা গঙ্গা) প্রবাহিত। এই নদীর খাট স্থগিড়ি দিরে বাঁধানো। এথানে গোর (শ্রীগোরাঙ্গ) মান করতেন। আমি এইরকম মনোরম নক্ষীপে ধ্যানে আসীন হলাম। মধ্যবর্তী স্থলভাগে একথানি বাড়ি। সর্বদা একদা মিশ্র 'পুরন্দর' (জগলাথ মিশ্র) যেখানে পরিবার সহ বসবাস করতেন এবং এই বাড়ি তাঁরই। শ্রীগোর-এর জন্মস্থান এবং অন্যান্য লীলাক্ষেত্র এখানেই ছিল। আমি নক্ষীপে ধ্যানস্থ হলাম।"

- ৩। নবদ্বীপ এবং নদীয়া (পুরনো নাদ্দিয়া কিন্ব। নেন্দীয়া) একই স্থলে ছিল বৃঝতে পারা বায় স্মিথ, রেনেল, ভ্যানডেনরুক প্রভৃতিদের অধ্কিত মানচিত্র ও দলিল দেখলে। এটাই পূর্বে সেনরাঞ্জাদের রাজধানী ছিল। প্রীচৈতনের জন্মকালে পরিত্যন্ত, (হয়তো তারও পূর্বে বৌদ্ধ পালরাজ্ঞাদের) রাজপ্রাসাদ এখনও 'বল্লাল চিবি' নামে পরিচিত জ্ঞায়গার ধ্বংসাবশেষে লুকায়িত। এই 'বল্লাল চিবি'-র কাছেই রূপগোশ্বামী উল্লিখিত 'দীঘিকা'।
  - ৪। বৃন্দাবন দাস রচিত 'প্রীচৈতন্য ভাগবত' এবং কৃষ্ণদাস কবিরাঞ্চের 'প্রীচৈতন্য চরিতামৃত'

পড়লে অনেক তত্ত্ব এবং তথ্য পাওয়া যায়। কান্ধিপাড়া এবং মোল্লাপাড়ার লোকের। শ্রীচৈতন্যের কীর্ত্তন ধ্বনিতে যখন বিরম্ভ হতেন তখন বুঝতে পারা যায় শ্রীচৈতন্যের বাসভূমি থেকে প্রশাসক গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতায় তুণ্ট মুসলমান সমাজের লোকজন কাছাকাছি বসবাস করতেন।

- ৫। স্ববিচ্ছু মিলিয়ে তুলনামূলক হিসাবের অংক দেখা গেছে প্রীচৈতনার জন্মতারিখ ইংরেজী ক্যালেণ্ডার অনুসারে ১৪ই মার্চ, ১৪৮৬ খৃণ্টাব্দ, বুধবার, দোলবাত্রার দিন। প্র্ণিমা, চন্দ্রগ্নহণ, কৃষ্ণপক্ষ একই সঙ্গে তিন, পড়েছিল সেইদিন।
- ৬। ভূবিদ্যা বিশারদ কে, এন, মুখার্কী লিখিত 'A study for Sri Chaitanya's birthplace' পূক্তক পড়লে মায়াপুর অঞ্চল নির্ধারিত হয়। এখানকার মৃত্তিকার খণত্ব, কাঠিন্য, গঠন প্রভৃতি
  প্রমাণ দেয় যে এই ভূমি অত্যন্ত প্রাচীন এবং রুপগোলামী বাঁণত নবছীপ এখানেই অবন্ধিত ছিল। হর্তমান
  নবছীপ শহর তৈরি হয়েছে এবং তার বৃদ্ধি ঘটেছে পরবর্তী পাঁচশো বছরে নদীর গতিপথ পরিবর্তনে এবং
  বিভিন্ন প্রশাসন কারণে। বর্তমান নবছীপ নগরের মাটি তুলনায় অনেক নরম এবং পলল। বেখানে বৌদ্ধ
  পালরাজাদের এবং পরে সেনরাজাদের রাজধানী ছিল সেই জমিতে। কমপক্ষে এক হাজার দু'হাজার বছর
  ধরে সৃষ্ট হতে বাধ্য। 'বঙ্কাল তিবি' ও 'মায়াপুর' অঞ্চলের মৃত্তিকার বয়স সেই পরিমান।

অতএব এই সেই ভূমি যেখানে জগমাথ মিশ্র বাড়ি করেছিলেন এবং যেখানে শ্রীচৈতন্য জন্মগ্রহণ করেন। ভূমিণ্ঠ হলেন, হামাগুড়ি দিতে গিয়ে ভূমিসামিধ্যে এলেন, দাড়িয়ে হাটতে দিখে বারুবার ভূলুছিত হলেন যিনি, তিনি তো ভূমিকে প্রথমে পারসেপশন্ ও একটু বড় হ'য়ে মেমোরাইজেশন্ পদ্ধতির মাধামে গ্রহণ-বর্জন কেন্দ্রিক মানবিক বিকাশের পথ খু'জে নেবেনই; এটাই স্বাভাবিক। এটা ব্যক্তি সর্বস্থন না হ'য়ে সমগ্র-সর্বস্থ কেন হ'লো সেটাও বিবেচা। তিনি শৈশবে, বালো, কৈশোরে ঘরে এবং বাইরে আনুমানিক কি কি দেখেছিলেন, শুনেছিলেন এবং অভিজ্ঞতায় পেয়েছিলেন তার একটা তালিকা করা যাক। এই তালিকার সঙ্গে তুলনামূলক বিবেচনা জাগ্রত করলে ইঙ্গিত পাওয়া যেতে পারে চেতনা-অনুস্মৃতির অনুসিদ্ধান্তকে।

(क) খরে ছোটবেলায় দেখতেন এক বিগ্রহ, অবাক্ষজ বিষ্ণু বা অতীন্তির বিষ্ণু । পিতা জগনাথ মিপ্র পুজা করতে । উপনয়ন বখন হয়েছিল, প্রীচৈতন্য বা নিমাইকে বে মাঝে মধ্যে পুজা করতে হ'তো, অন্ততঃ বিগ্রহের সামনে বসে গায়য়ী জপ করতে হ'তো, তা আমরা বৃঝতে পারি । মূর্তিটাকে বাহিকে আমরা এখন যেমন যোগপীঠে দেখছি তিনিও বালো-কৈশোরে দেখেছিলেন । তঃ সুকুমার সেন এই বিষ্ণু উপাসনার ধারা ও উৎপত্তি সম্পর্কে 'দেশ' পরিকায় বিশদ চমৎকার ব্যাখ্যা করেছেন । আমরা কিন্তু এখানে সাধারণ চোথে দেখতে চাইছি, যাতে রুটি ঘটতে পারে । সেই রুটির ঝুর্ণকি নিয়েই একটু অগ্রসর হওয়া যেতে পারে । 'অতীন্তিরয়, বিষ্ণুর প্রচলিত অর্থ হছে যা পণ্ডেন্তিরয়র বাইরে । অর্থাৎ ষণ্ডেন্তিরয় বারা উপলব্ধি করতে হয় 'অতীন্তিরয়'-র প্রতীক বিগ্রহ মূর্তিকে 'অধাক্ষপ' পদ্ধতিতে । তাই বিমৃতি ভাবনা অধ্যক্ষিয় । কসকাতা সংস্কৃত কলেজ থেকে প্রকাশিত হি-ভাষী অভিধানে অর্থ রয়েছে — যার অক্ষ (চক্র ) অধ্যেমুখী । আর স্কিটাই তো ; প্রীচৈতন্যের গৃহ-বিশ্বহের মূর্তির বিলাস'-এ প্রীকৃষ্ণের চন্দিশাস কবিরাজের 'প্রীচিতন্যচরিতামৃত'-এ এবং গোপাল ভটুর 'হরিভন্তি বিলাস'-এ প্রীকৃষ্ণের চন্দিশাস বালা শৃত্য-চক্র-গদা-পদ্ম, তেমন নয় । পদ্ম-গদা-শৃত্য-চক্র হিসাবে ধরতে হবে সর্বনিন্দ দক্ষিণহন্ত থেকে । চক্রের মূল নিশ্লগামী । ক্রের সুদর্শনিকক্রের কথা মনে এলেই ভয়ৎকর কিছু ভাবনা আনে ।

বাল্যকালে শ্রীটৈতনা এমন এক বিশ্রহ দেখতে অভ্যন্ত হলেন যিনি প্রেমিক এবং ঊধ্বর্ণগামী গণ। ও শতেধর দ্বারা নিনাদিত কাঠিনের আবরণে অত্যন্ত কোমল-ভীষণ পদ্ম ও চক্রের মতো। কোমল কাটলে দাগ রাখে না তাই চক্রের দ্বান নিদ্নগামী। বালক বরসে বার্ল্বার এই মৃতি নিশ্চরই তার স্মৃতি-কোষে শাঁসের কাজ করেছিল। 'কৃষ্ণ' শন্দ, উপাধি, বৃৎপত্তি, ইতিহাস প্রভৃতির তাৎপর্বগত দিকগুলো আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ওঃ নীহাররঞ্জন রায় যে বৈশিন্টোর সঙ্গে আলোচনা করে গেছেন তাতে ধরতে পারা যায়, 'কৃষ্'' এমন একটা ধাতু যা দিয়ে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার অনেক কিছু করা সম্ভব। মানুষকে ভালোবাসাও একটা 'কৃষি'।

- (খ) প্রতিতন্য ঘরে দেখছেন বিগ্রহ আর পিতার মুখ থেকে নিশ্চরই শুনতেন কোখেকে তারা নক্ষীপে এসেছিলেন, সেই জারগাটা কেমন ছিল যেখানে তাঁর পিত। জমেছিলেন। শিক্ষায় যেমন স্মতি ও প্রতির কাজ, ঠিক তেমনি 'প্রতি' এমন একটা উপাদান যে শিশমনের বীজকে সঞ্জীব রাখে। আজকের দিনে পশ্চিমবঙ্গে বসবীসকারী অনেক ব্যক্তি আছেন যারী পশ্চিমবঙ্গেই জন্মেছেন, কথা বলেন গাঙ্গের উপত্যকার অথচ তাদের পূর্ববঙ্গীয় পিতৃপুরুষের বাস্তৃভিটা, পরিমণ্ডল, কেমন ছিল সেই সম্পর্কে মনের কৃটিরে কল্পরাজ্ঞা রচনা করেন এবং পুরনো আচার পন্ধতিও পালন করেন পিতা-পিতামহ প্রভৃতির মুখ থেকে শুনে। এই শ্রুতি-মাধ্যম-অনুস্মৃতি সন্তানদের অকরকমের মাইগ্রাণ্ট্-মাইগু (migrant-mind)-এর অধিকারী করে। নিমাই যে পিতৃমুখে শ্রীহট্রের গল্প শুনেছেন তা বোঝা যায় বড় হ'য়ে যখন তিনি শ্রীহট্ট অভিমুখে থাত্র। করেন। এইসব চরিত্রে সাধারণ জিনিসকে উপেক্ষা করার যোগাত। দান ক'রে ঔদাসীনে। পূর্ণতা প্রাপ্তির সাহসী অধিকার দেখ । অতএব সাবালক 'চেতনা' যদি মাতা, স্বী, আবাসস্থল এমনকি জন্মভূমি ত্যাগ ক'রে বেপরোয়াভাবে বহিমু'থে বা বহির্দেশে চলে যায় ডবে আন্চর্য হবার কিছু নেই। বিদেশে যত ভারতীয় রয়েছেন ও তাদের সম্ভতিদের অধিকাংশই এইরকম মাইগ্র্যাণ্ট-মাইগু-এর বিচ্ছিন্ন-অবিচ্ছিন্ন মানসিকতার পূণ্ট। সাধারণ বৃদ্ধিসম্প্রদের কাছে জীবিকা অর্জন, সভাবতঃই আর্থিক পাওয়া না পাওয়ার আশা-নিরাশার বোধ প্রধান। অতএব এই বোধ ভবিষ্যতে ব্যক্তি কেন্দ্রিক হ'তে বাধ্য। ঠিক তার বিপরীত, যারা সামগ্রিক চেতনার কৃষিতে অংকৃরিত হ'য়ে আত্ম-মননকে বিকৃষিত করে সকলের সঙ্গে নিজেকে একটা অংশ বলে প্রস্ফুটিত হন। আমি নয়, আমরা। আমরা যাকে মেধা বা প্রতিভা বলি তা সমগ্রচেতনার কৃষি। তাই উৎকর্ষ। তাই প্রকৃষ্টরূপে সৃষ্টিশীল। অর্থলোভ সব নয়, পরিবেশের আকর্ষণ-অভিজ্ঞতা বোধবিকাশের সঙ্গে জড়িত। সূতরাং প্রশা আসে নবখীপের মনুষ্যসমাজ-পরিবেশকে কি শ্রীচৈতনা অন্তর থেকে গ্রহণ করতে পার্নছিলেন না ৷ নক্ষীপের বর্ণময় প্রাকৃতিক পরিবেশ ও পরিমণ্ডল শ্রীচৈতন্যকে প্রচণ্ডভাবে আকর্ষণ করলেও, সামাঞ্জিক পরিবেশকে আদৌ সহ। করতে পাবেন নি ।
- গো তুরক্ষের মুসলমান বিজেতারা নবৰীপ থেকে লক্ষাণ সেনকে বিতাড়িত করার পর এথানকার সামাজিক জীবনে বিশৃত্থলার সৃণ্টি হয়। ঘটনাটা ঘটেছিল দ্বাদশ শতাব্দীতে। ইতিহাস অবশ্য লক্ষাণ সেনকে বিরাট কিছু ধরেনি। সেন রাজাদের সেথানেও ঘাট্তি ছিল প্রচুর। বাহোক, এই ঘটনার ঠিক তিনশো বছরের মধ্যেই শ্রীচৈতনার বাল্যকাল নবনীপ অঞ্চলেই কাটে গ বাল্যাবন্দ্রার খেলতে গিয়ে, এদিক ওদিক দুরতে গিয়ে, আঞ্চলক অনুষ্ঠান-উৎসবে যোগ দিতে গিয়ে, পাড়ায় বৃদ্ধদের কথাবার্তা শুনে, মাতুলালয়ের আত্মীয় বজনের কাছে পুরাতন ঐতিহ্য ও বর্তমান পরিবর্তনের কাহিনীকে অনুধাবন ক'রে নিমাই সর্বদাই যদি অসংলক্ষ অহোভিকতা অনুষ্ঠব করেন তবে বাল্যা-মননে সেটাই হবে অভিক্ততালক্ষ নিয়মসিদ্ধ। তাঁর

মাতুলালয় ছিল নবৰীপের পুরাতন বংশের স্মারক। অতএব সেই বংশকে কেন্দ্র ক'রে বে পরিজ্ঞন, তাদের মথে পরনো নক্ষীপের অনেক গৌরব-গল্প শোনা সাভাবিক। প্রশ্ন থেকে বায়। তাই বদি এই হয়, তো এমন ধারা কেন? একদিকে রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ অন্যাদিকে বড-ছোট জমিদারদের আচরণ-ব্যবহার। এদের কোন অস্বিধা হয় না। যে যখন প্রশাসনে আসে তথন পড়ে পাওয়া চৌন্দআনা, জমিদাররা তাদের পক্ষে। ওরা নতুন মুসলমান শাসকদের পক্ষেই থাকবে। যে শিকারবাদী, তার পক্ষ সূবিধাবদী। এদের বোধ-বিকাশ भ्ट्रल। नदेख क्रीविका अर्कन दस ना। এদের कथता প্রতিবাদী মন তৈরি दस ना। বে-পরোয়া না হ'লে প্রতিবাদ করবে কি ভাবে ? সেখানে, মানে বে-পরোয়া হাতিয়ার গদা ও শৃৰ্থ। সেখানে, মানে প্রতীক 'কুষ'-ধাতব প্রসঙ্গ উঠতে বাধ্য। কিন্তু ছোট-বড় জমিদারদের স্থল রসিকতা, ভাজমো সেইসব কবি, কথকঠাকুর, গায়ক, সাহিত্যিক, পণ্ডিত প্রভৃতিকে পছন্দ করবে যারা জমিদারদের স্থল রসিকতা ও ভাড়ামোকে স্তাবকতার দ্বারা উৎসাহিত করতে পারবে। শ্রীচৈতন্য বাল্যাবন্থায় সেইসব দেখেছিলেন, শুর্নোছলেন। যৌন উত্তেজক ও সন্তায় ব্যক্তিমাৎ করা প্রভারে জমিদারদের দ্বারা উপকৃত হচ্ছেন। অথচ সমাজ সচেতন প্রকার। অবহেলিত, ছণিত, বঞ্চিত হচ্ছেন। তদানীন্তন প্রচলিত অনেক চমংকার 'কৃষ্ণলীলা'-র মধ্যেও কিণ্ডিং অপ্রাসঙ্গিক স্থূলকস্তুর সন্ধান মেলে। এইসব স্থূল জিনিস অনেক সং অ-বৈষ্ণবকেও বিরম্ভ করে তুর্লোছল। তদানীন্তন বৈষ্ণবধারায় বিশ্বাসী ব্যান্তদের প্রচলিত 'বিধি-ভব্তি' থাকলেও 'প্রেম' ছিল অনুপশ্হিত। 'শুদ্ধভব্তি'-কে সমালোচনা ও গুণা করা হ'তো। বাল্যাবস্থার শ্রীচৈতন্য সমাজের হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদারের মধ্যে এইরকম বিভিন্ন অযৌত্তিক অসংস্থাতা দেখে যদি স্বাধীন-কল্প-রাজ্যে গোটা ব্যাপারটাকেই পরিবর্তনের স্থল দেখেন তবেই আমরা বাস্তব এবং যুদ্ধি সম্মত বলবো। তিনি ছোটবেলায় মোল্লাদের মুখে 'কোরাণ' এবং ব্রাহ্মণদের কাছে 'বেদ' শুনেছেন এটাই পারিপাশ্বিকত। প্রমাণ দিছে। ঘোষ, মিত্র উপাধিযুক্ত উচ্চবর্ণের হিন্দুরাও ছিলেন। আর এই উপাধিগুলো বৌদ্ধ ধর্মের স্মৃতি। কাজেই বৌদ্ধ-জৈন ধারার প্রভাবও দেখেছিলেন। মূল-এর সংগে ওই সমাজভুম্ভ লোকগুলোর ব্যবহারিক জীবন কত পৃথক'! আজীবন বেসব স্থান প্রমণ করেছেন সেসব স্থানের মন্দির গাত্র এবং প্রাচীর গারের ভাস্কর্যগলো এখনো বিদামান। তিনি সেই সব ভাস্কর শিলেপর মাটিতেই দিন কাটিয়েছেন যে শিল্পগুলো নান্দনিক দিক দিয়ে রসে-উত্তীর্ণ। কী অসাধারণ নান্দনিক তংপরতার উপভোগ ক্ষমতা ! তিনি মনে মনে প্রশংসা করতেন বলেই আশ্রয় নিতেন। নন্দন সেই চেনে, যে মূল জানে। অপ্রকাশিত এই সমালোচক চেতনার অধিকারী হয়েছিলেন বালক বয়সে হয়তো প্রাসাদ-অট্রালিকা দেখে ও চিনে।

অতএব যে চেতনাকে, যে পূর্ণ প্রীচৈতন্যকে আমরা পাই তার বীদ্ধ নিহিত ছিল বাল্যেই। বালক নিমাইকে না চিনলে প্রীচৈতন্যকে উপলব্ধি করা হয়তে। অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সামঞ্জস্য-সংলগ্ন সর্বমূহুর্তে নান্দনিক দিকের আনন্দ হলাদিনী বৈত-অবৈত প্রাণান-গ্রহণ রাধাকৃষ্ণ অনুভূতির উন্মোচন নন্দনের দ্বারাই সম্ভব। নন্দনতত্ত্ব আমাদের অনেক সাহায্য করবে প্রীচৈতন্যকে বৃঞ্জতে গেলে। বাল্যে তিনি জানতেন ঠিক কোন ক্ষণে তার জন্ম। সেই পথ ধরেই বিকশিত হয়েছেন। আমরা শুধু আ-নন্দের ভাণ্ডবহনকারী মাত্র। প্রীচৈতন্য দিয়ে গেছেন, তিনি গ্রহণ ক'রে বাঁধত আকারে আমাদের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে গেছেন, সবটাই হয়তো অধিক। শিলেপ, সাহিত্যে, সংস্কৃতিতে, বিজ্ঞানে, সমাজে, সর্বত্ত। আমাদের নেবার যোগ্যতা নেই। বাল্যাকন্থাতেই তিনি যুগ-নেত্দ্বের তাগিদ অনুভব করেছিলেন। তিনি যুগ-নেত্দ্বের বাঁজ।

# त्वाक त्रश्कृति ७ सी रिष्ठवा

## ভক্টর প্রদাোত ঘোষ

শ্রতিতন্যের আবির্ভাব বাংলার সমান্ত-সাহিত্য-দর্শনে এক গোরবোজ্জল অধায়ে — একথা অনখীকার্ব। পূর্ববর্তী অনালে।কিত সমান্ত ঞ্জীবন আলোকোজ্জন পথে নব্যাত্রা শৃরু করে তাঁরই দিবাপদচিন্ত বকে ধারণ করে — সে জনাই তা 'চৈডনা রেনেসাঁস'।

প্রাকৃষ্ণতৈতন্যের চরিত্র নিশ্চরাই দিব্য — কারণ কোন গ্রন্থ প্রণয়নে নয় — বিশেষ কোন প্রচারিতধর্ম দিয়ে নয় — কেবলমাত্র জীবন ও জীবন-চর্যা দিয়ে এক বিশাল ভৌগোলিক ভূখণ্ডে এক প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করার নিদর্শনে বোধকরি পৃথিবীর ইতিহাসে তিনি নজীর-বিহীন।

'লোকসংস্কৃতি ও শ্রীচৈতন্য' -এ পর্যায় আলোচনায় প্রথমেই একটি 'চৈতনাবৃত্ত' দৃশ্যমান — বেখানে ক, বৈষ্ণবধর্ম থ, জীবন ( চৈতন্য ) গ, চৈতন্য জীবনী-সাহিত্য থ, গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন ও ঙ, লোকসংস্কৃতি বর্তমান।

এই বৃত্তের এমনভাবেই বৃত্যংশচ্ছেদ সম্ভব ---

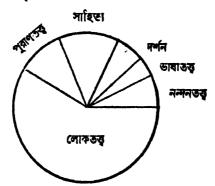

এই হিরণ্যদূর্যিত সম্ম্যাসীর আথির্ভাবে সমাজজীবনে পরিবর্তনের দুটি সুস্পণ্ট ধারাও লক্ষণীয় —

- ১। বতোৎসারিত ধারা (Spontaneous Stream)
- ২। আরোপিত ধারা (Superimposed Stream)

সভোৎসারিত (জীবন, সাহিত্য-ধারা)



আরোপিত ( দর্শন, ভাষাতত্ত্ব, নন্দনতত্ত্ব ও লোকতত্ত্বের ধারা )

প্রথমোন্তের মধ্যে জীবন, জীবনী, কৃড়চা জাতীর – তা বিদগ্ধ ও শিক্ষিত ভন্ত জনমানসের সতঃস্ফৃত্র্পেরই ক্ষেত্র, গিতীয় গোত্রে —

ক। দর্শন (গোড়ীর বৈষ্ণবদর্শন)

খ। গৌরাক্রবিষয়ক পদ

গ। গৌরচন্দ্রিকা

খ। লোকনাট্য, কাব্যনাট্য, — প্রথমোক্ত থেকেই প্রবাহিত ধারার সূক্ষ্য প্রবাহ শিতীর ধারার মিলিত।

আবার জাতীয় জীবনের রেনেসাঁসের প্রবাহের ক্রম — চিত্র-চরিত্র — ভন্ত-শিষ্য — প্রশিষ্য গুরুষুখী শিক্ষাভন্তি — সাহিত্য-সমাজ-দর্শনে তথা লোকসংস্কৃতির জগতে ।

তবে ডরসন কথিত লোকবিকৃতি (FAKBLORF) সাহিত্যের স্তরে কথনই পর্যবসিত হর্মান —-এটিই উল্লেখ্য।

এখন চৈতনা 'ট্রাইকোটমি মডেলটি' উপস্থাপিতব্য —

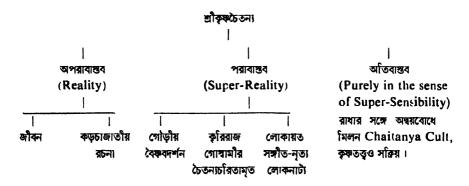

তৃতীয় শুরের রাধাকৃষ্ণ বর্প দিতীয় শুরের লোকায়ত জীবনের রাধাকৃষ্ণ থেকে যে ভিন্নতর তা প্রাক-ঠৈতনা ও ঠৈতন্যান্তর যুগের তুলনামূলক বিচারেই লভ্য। এবং এই সুস্পন্ট ভেদরেখাই প্রীচৈতন্যের অবদান। বন্ধু-চণ্ডীদাসের সঙ্গে এখানেই বৈষ্ণব মহাজনদের দৃশিউভঙ্গীর পার্থক্য। Mystic Interpretation-এ পরবর্তী পথ সুরভিত। রূপ গোলামানীর কথার — 'চিরঅনপিত যে মধুর রসাপ্রিত ভিশ্ব সম্পদ তাই সম্যুকর্পে দান করার জন্য প্রীচিতন্য কৃপা করে কলিযুগে হয়েছেন অবতীর্ণ।'' কিন্তু ভগবান কৃষ্ণ নদীয়ার একাই হন নি অবতীর্ণ। শ্রীরাধার সঙ্গে মিলিত হয়ে একাক্ষভাবে তাঁর আবির্ভাব —

রাধাকৃষ্ণ এক আত্ম। দুই দেহ ধরি। অন্যোন্যে বিলসে রস আহাদন করি।। সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোঁসাই। রস আহাদিতে দোঁহে হৈলা এক ঠাই।। রাধাভাবদূর্গিত সূর্বলিত কৃষণস্থপূথ এই চৈতন্য। রাধাভাবে তাঁর কৃষণভঙ্গনা বলে পদাবলী সাহিত্যে রাধাভাবেরই প্রাধান্য। কান্তা গোর ও কান্ত কৃষ্ণের বিচ্ছিন্ন মানসলীলা ভন্তমণ্ডলী প্রত্যক্ষ করার তাঁরা অপ্রাকৃত বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার মহিমা করেছেন উপলব্ধি। তাই লোকিক থেকে অলোকিক পথে এ যাতা। মূলতঃ গোরনামক বৈদুর্যমণির মুকুরে রাধাকৃষ্ণের লালা এখানে প্রতিবিদ্বিত। তিনি catalyst হয়ে অবৈভভাবের অবলুন্তির নিদর্শন। তাই — 'না সো রমণ না হাম রমণী'।

আবার লোকসংস্কৃতিতে শ্রীচৈতনোর ঐতিহাসিক অবদানও দিখা বিভঞ্জি --



প্রত্যক্ষতঃ যে সমাজবৃত্ত তা ষণ্ঠধারায় প্রবাহিত ---

- ১। অম্পৃশ্যতাবর্জন শ্রীকৃষ্ণভন্ধনে নাহি জাতকুলাদি বিচার
- ২। সাম্যবোধের আদর্শ
- ৩। সেবা ও পরোপকারের আদর্শ
- ৪। সহিষ্ণুতা
- ৫। শ্বাবলম্বিতা
- ৬। অহিংসা

অর্ধ-প্রত্যক্ষের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগ বিষয়ক পদও বিদ্যমান। পুরুলিয়া, সাঁওতাল পরগণার গানও একই সূরে বাঁধা —

সই লো, মনচোরা, চিকনকালো কই রইল কই, সই লো সই যে অবধি কালার প্রেমে বিকাইলাম পরাণ।

অন্যোনের মত উত্তরবঙ্গে বিশেষতঃ মালদহ অঞ্জে 'ভালভূলে' বা 'সোনারারের গান'-এ একই ভাবে রাধাকৃষ্ণ 'মন্তাজ' হয়েছে। এমনকি সুন্থবাংলার মুসলিম সমাজেও রাধাকৃষ্ণ স্থানলান্ধ করেছে গার্হস্থা জীবনরসে অভিসিঞ্জিত হয়ে, কেমন ফরিদপুরে 'ত্যাল-সান-গুয়ার' গানে —- ও মানদারানী কার ঘরে মোর ধরাচুরা বাশীডি আয়রে গোপাল মায়ের কোলে।

অথবা.

বৃন্দাবনের চান্দ আমার হেস্যে ওঠে প্রাণ নব্যসে বিনা সুতায় বুইনো জোরে আজি সাজাই গোকুল চান্দ।

এখানে জনমানসের পিপাসাও বিধাবিভক্ত — ক) দর্শন পিপাসা খ) সাহিত্য পিপাস। গ) ভক্তি পিপাসা। এই ভক্তিই লোকায়ত জীবনকে করেছে সিণ্ডিত এবং তার প্রভাবই ঐতিহাসিক মর্যাদায় ধনা।

প্রসঙ্গরের স্মরণীয় যে গোড়ীয় বৈঞ্চবদর্শনের মূলসুর রায় রামানন্দের সঙ্গে শ্রীচৈতনাের আলােচনারই ফসল। শ্রীচৈতনাের নিজস্ম কােন দর্শনের বিশিষ্ট ছাপ এখানে বিশ্বত নয়। শিক্ষাণ্টকে কেবল অণ্ট-শিক্ষা তার নামে প্রচারিত — যা সমাজের নিরিখে বৈশ্বব জীবনচর্ধার পথিনির্দেশ। এটি যেমন লােকায়ত জীবন ভাবনার দর্পণ, তেমনি বৈশ্বব ধর্মও সরলীকৃত ও সংক্ষেপিত।

ভর্মিপপ।সু জনগণের সংশ্কৃত ও শিক্ষাজীবনেরও একটি শিণ্ট শিক্ষিত শুর বর্তমান । চৈতন্য-জীবনীর মাধ্যমে সামাজিক, রাণ্টিক ও ঐতিহাসিক ক্ষেত্রভাবনা পরিবেশিত। চৈতন্যভাগবত, জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' — তারই দলিল। কবিরাজ গোস্থামীর চরিতামৃত দর্শন ও কাব্যের স্বর্ণপ্রবাহ। দর্শন ও সাহিত্য পিপাস্দেরই তা আশ্রয়শ্বল। অবশ্য উপরি দ্বিশুরকে ভাসিয়েছে 'ভক্তিরসপ্রবাহ' — যা লোকায়ত জীবনকে সরস ও সজীব করে রেখেছে যুগ থেকে যুগান্তরে। এখানেই শ্রীটেতন্যের সার্থক জয়।

প্রসঙ্গরমে একথাও উল্লেখ্য যে চৈতন্য পরবর্তী যুগে সাহিত্য-দর্শন সংকলনের সুবর্ণযুগ দেখা দিলেও সপ্তদশ-অণ্টাদশ শতক থেকে ভার স্লোভ ক্রমশঃ ক্ষীয়মান, তবে লোকায়ত সংস্কৃতির ধারায় লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্যের ধারা। কার্তন গানে আদিবাসী সমাজের যৌথ সঙ্গীত-নৃত্যের রূপ ) ক্ষীণ হলেও ভা আজও অবক্ষয়িত সমাজেও নিজন্ম জীবর্নাশান্তিতে প্রবহ্মান। এখানেই তাঁর জিং — এখানেই তাঁর অমরত।

## Chaitanya a Bright Star

#### Dr. A. N. Perumal

It is a very good sign of progress and better prospects when a bright Star appears in the constellation. Bengal was fortunate to see a bright star in 1486 in the name of Visvambara who was destined to be famous as Mahaprabu Krishna Chaitanya in the future. Navatveepat, the small village bring forth in its womb such a great soul which powerfully shed new light into the minds of the people and showed the path of God through a kind of religious awakening. With a feeling of awareness and selflessness his mind attached with divine thoughts and quite often he seemed unconscious to this world.

Chaitanya started his life ordinarily but as a selected soul situations developed in such a way that divine force transformed him into a great one who saw nothing but love and affection to all without any distinction in the name of Lord Krishna. He made country wide journeys and visited all the important Vaisnavite shrines.

His visit to South India requires special mention. Makendrapuri in Andra Pradesh was fortunate to treat the great saint as its guest for a few days, from there Chaitanya travelled far south and reached Tiruvarankam the most famous Vaishnava temple in the banks of river Cavery. Tamilnadu feels proud and prestigious to have this notable shrine even from second century A.D. It will be renovated in a grand manner soon after the construction of the tallest Kopuram (tower) completed.

Chaitanya's visit to Tiruvarankam was really epoc making in the annals of Vaishnavism. With close contacts with the people, Chaitanya instructed certain new ways to be followed, which were accepted and practised. Vaishnavism is a very ancient faith among the people of the South. It would be useful to know something about its growth and development in Tamilnadu.

Ofcourse, Vaishnavism is one of the common faiths of the Indians in general. In Tamil it is referred to in Tolkappiyam, which as most of the scholars feel belonged to a period before second century B. C. Tolkappiyam mentions to a god called Mayon who was the Lord of Mullai or grasslands where cattle were reared. This god was identified with Tirumal or Vishnu.

Sangam Literature (200 B. C. to 200 A. D.) an anthology of ancient Tamil Poems speaks about Tirumal in a few places with clear indication to Vishnu cult in that period. Paripatal, a piece of literature among the Sangam works contains a few poems which are merely praises of Tirumal.

Silappatikaram, a very famous epic belonging to second century A. D. referred to Lord Vishnu as Mayon, Kariyavan (One coloured black, i.e. Krishna), Narayanan, Tirumal and Nediyon (Tiruvikrama Avatar) which shows that Vaishnava faith was with the people of South even in very ancient times.

Further in Silappatikaram, a kind of folk-dance called 'Aicciyar Kuravai' was said to be performed by the woman of the cattle rears. In that dance they impersonated Mayon (Krishna) and Pinnai (Radha) while a few others sang in praise of Radha-Krishna. From this it may be inferred that there was a form of faith in the form of Radha-Krishna worship during the time of Silappatikaram.

Moreover the Vaishnava shrines at Tiruvenkatam (Tirupati) where Lord Vishnu appears in his standing position and Tiruvarankam (Srirangam) where the Lord is seen in sleeping posture are referred to in this epic of second century A. D. All these are clear evidences to asertain the postulate that Vaishnavism was followed in the South quite a long time before.

The famous Twelve Alwars (Vaishnava Saints) helped much for the spread of this faith by their moving songs which were musical and meaningful. The period of the Alwars extended upto eighth century A. D. The poems were collected and published in the name of Nalayirativya Pirabandam. As a token sign of respect to this celebrated work it is now transliterated into Bengali and Gujarati.

In 12th century A. D. Ramanuj, who belonged to Sripermputtoor, a place about 40 K.M. from Madras, advocated Vishistatuvaitam which spread all over India. It is very clear that the South had accepted Lord Vishnu as supreme (Parabrahmam) even in times of yore.

In 1510 A. D. Chaitanya graced Tamilnadu by his holy visit to Tiruvarankam. He was received with reverance and respected with honour. Further more he is remembered with sanctified reminiscences till date. Kaudia Mut at Royapetta, in the great city of Madras keeps Chaitanya's

memory evergreen and helps his principles followed.

Namasangeertanam, a way of worship insisted by Chaitanya is encouragingly followed in certain notable temples. Tirunadanam or sacred dance of the devotees in group is seen in vogue. In the far South near Kanyakumari, there is a form of Vaisnavism called Vaikunda Swami Markkam in which Tirunadanam is considered as an integral part of worship. They smear their fore-head with white sand and also with sandal wood paste while the members of Kaudia Mut wear only Sandal paste. The influence of the great chaitanya is seen clear in the South.

Chaitanya had insisted the Nama Sangeerthana form of worship which had its persisted effect upon the people of Tamilnadu. Songs in praise of the Lord is sung in groups not only inside the temple but also in the streets. While singing, the devotees turn their minds to God and whole-heartedly appeal to his mercy. With ready zeal and zest they call to the feet of the Lord which is a sure sign of renovation of the inner-self. This shows the onward march of the mind towards redemption and further more to the ultimate goal of life.

Chaitanya seemed a revolutionary of the persisted social orders. Some kinds of restrictions and reservations ordained by the society were cut through by the preachings of Chaitanya and according to his instructions everyone humane can be with the Lord through constant pirartana. The desire to see God should be intensive and the faith in Him must be very strong. Nothing is impossible to any man devoid of caste and creed. His attachment to God should be strong and confidence perfect.

Religious tolerance was with Krishna Chaitanya which earned for him much fame and name among the various religious secretarians. Every-one developed love and affection for him. Chaitanya loved the people first without disdain of any kind and then tried to cultivate good things in them. There was nothing compulsory in his way of instruction to the people. Voluntary acceptance by the people was received with good will and kind blessing. Chaitanya had a good gathering wherever he went, ready to follow his path most willingly.

Chaitanya longed to see God and always immersed in his thoughts of the Lord. Off and on he became unconscious in his quest of Supreme Bliss. All of his thoughts and actions centred round Lord Krishna. Just like Radha, he wanted to have his attachment to Krishna. In his thoughts of God he very often forgot the World. His inner self was always with the God. What was humane in him passed away but sincere faith in God remained so forever. Krishna-Chaitanya is a priceless gem. He is a Bright Star showing the path of deliverance to all.

# Sri Krishna as Revealed in the Bhagavata and the Gita

### Dr. Radhagovinda Basak

The Bhagavata declares through the mouth of Brahma—"Oh, what a good luck, Oh what a good luck it is for the cowherd Nanda and the inmates of the Vraja, as they have a friend (in Krishna) who is the Eternal Brahman in fulness and is endowed with the highest blessedness." Has not the Gita also declared in almost similar strain through the mouth of Arjuna describing Krishna thus: "You are the Supreme Brahman, the Supreme Abode, the Supreme Purity?" The Gita is named as Brahma-Vidya and the Bhagavata calls itself a Purana, having the honour of equality with the Vedas, and at the close of Book XII Vyasadeva states thus: "The holly Bhagavata is the essence of all Vedanta Scriptures, and the person who feels Satiated by the nectar-like taste of it will never seek delight in any other treatise." So we find that the Bhagavata and the Gita are to be taken as Vedantic works and Krishna is to be regarded as the Highest Brahman therein.

The whole of the Gita teaches us all about the immanence and transcendence of God who is the creator, preserver and destroyer of the Universe and attributes this power to Krishna the Bhagavan, who instructs Ariuna by assuming the role of the Highest Brahman. The evidence of this fact lies clearly in the Vibhuti-yoga (Chapter X) where He refers to Himself (the Highest Brahman) as being Vasudeva of the Vrishnis, saying thus: I am Vasudeva of the Vrishnis"—this 'I' being the Highest Spirit or the Soul We cannot in this connection forget another important point that all case-ending forms of the personal pronoun asmat in the Gita, e.g. আছু, মাং, ম্য়া, মম etc., if replaced by the same case-ending forms of the noun-stem Brahman, will be understood as yielding the same meaning, thus proving the identity of the former forms with the latter ones. The philosophers and devotees of the Nimbarka school of Vaishnavism are so fully engrossed with the idea of a Personal Highest God that they assert that that God is also Krishna who resides in Vaikuntha-loka and who is to be equated with Brahman of the Vedantic thought. It may be said here that every Sectarian religion may be regarded as universal by its adherents. In India we find that the devotees of Rama, Vishnu, Sakti, Siva and Ganapati and other deities regard their adored gods and goddesses as emanations of the Supreme Self (Brahman). There is no harm in cherishing different kinds of religious conceptions of the Highest Godhood, provided the devotees do not become liable to bigotry. So the Vaishnavas or Bhagavatas should not be criticized at all, because they regard Vasudeva-Krishna as identified with the Highest Absolute Self appearing in human form called an Avatara.

In ordinary people's view Krishna was born of his human parents, Vasudeva and Daivaki, his miraculous and mysterious birth taking place in the prison-house of Kamsa, and out of fear of his imminent murder by that cruel and despotic King, the father of the newly-born babe stealthily took Him away from Mathura and by crossing over the river Yamuna at midnight kept Him with the cowherd Nanda and his wife Yosada who both reared Him up with deep love and affection as their own son. The author of the Bhagavata, however, (in Chapter 14 of Book X) has given us his own view probably the view of all Bhagavatas and Vaishnavas—that this Krishna is to be regarded as the Highest Brahman in human form, called as the most perfect of avataras (incarnation of God, the Bhagavan).

When the Highest Vagavan entered the womb of Daivaki for a birth as a human being, the gods Brahma and Siva, rishis Narada and others worshipped Him saying "O Lord, you, who are the Intelligent Self (Brahman), assume again and again, for the good of the movable and immovable world, (various) forms made of Sativa-guna (the quality of purity or goodness), which bring welfare to the Virtuous (People), but disaster to the evil-doers" In this context we should not forget a most important point mentioned in the Gita that "it is the foolish people who despise Me (Krishna) when clad in human semblance, not knowing My supreme nature that I am the great Lord of Beings." When need arises God the Absolute incarnates Himself and appears in the world in human form and the Gita also states in three most famous verses how Krishna is born as a human being and why. It is stated therein that "though Krishna (as the Absolute Soul) is up-born, the unperishable Self and also the Lord of all beings, yet He, employing Prakriti (matter which is His own) is born through His own Maya (power of thought for producing illusive forms). Whenever there is decline of righteousness and there is uprising of unrighteousness, then He creates Himself. He appears in human form from age to age for the protection of the good and for destruction of the evil-doers and (also) for the firm establishment of righteousness."

Both Vasudeva and Daivaki recognized their Son (Krishna) as none but the Highest Brahman incarnate. The Bhagavata has fully dealt with this

matter in X.3 where in a verse Vasudeva, in a worshipful eulogy, said—"O mighty Lord of the Universe, you have come down (been born) in my house with the intention of protecting the world and (I know) you will kill the armies drawn up in battle-array (against us) by kotis of demon-like commanders going by the name of royal persons (or warriors of the Kshatriya race). Daivaki also knew Krishna to be the Highest Divinity and at his birth declared thus: "Because you, the Highest Purusha, at the end of the final dissolution, hold this Universe in your own body giving (every part of it) its place in it, so the same yourself entered my womb, - Oh, this is a mockery or joke with the world of men." Again Brahma in his adoration of Krishna after having a sight of Krishna in Vrindavana used such epithets for Him as are applied by the Upanishads to Brahman. On seeing Krishna Brahma says thus - "You are one, the Highest Self, the oldest Purusha, the True or the Real, Self-shining Light, Endless, Primordial, Eternal, Indestructible, enjoying perpetual happiness, Untinged (or Unblemished), fully second-less, free from limitations and Immortal."

Sri Ramakrishna Paramahamsa belived that God the supreme spirit, by his omnipotence manifests his divinity by assuming human form in flesh and blood and thus He sometimes appears on earth as an incarnation of Himself, and such a highly powerful person is called an avatara (God-incarnate). Hindus generally believe that Divine incarnation is a fact of facts. Divine love can be best realised by men through the grace of an avatara in person, or through their worship of the Divine incarnation during his absence. It seems quite true to say that God the Almighty incarnates Himself often in those persons (e.g. Chaitanya) who are deeply in Love with the Divinity. Every man, in a way, is an avatara, a manifest power created from Divine Energy. Avataras are Divine messengers and at the bidding of the supreme self they appear on earth to quell the disturbances created by the irreligious people in human society at particular time and place, and graciously establish religious peace and preserve security of social life (Yoga-Kshema). Man can even attain salvation if he can take refuge in an avatara, or follow his teachings even after his disappearance from the world. The avataras are saviours of the world and they lift the veil of maya from the eyes of their devotees and make them realise the Almighty Infinite.

It is God or Brahman who incarnates Himself in human form only to make the devotees meet Him directly and talk with Him and enjoy His play (orlila) and feel His sweetness (madhurya) and blessedness. The great Epic Poet, Magha (c. 800 A.D.) makes Narada utter a verse in the Sisupalavadha

addressed to Krishna thus: "O Lord, if you did not come down on this earth (as an avatara) to kill those who had created trouble, then how (else) could you become an object of vision to people like myself, as you could not be comprehended even by those who are sunk in meditation." Here the Vaishnava poet asserts that the Absolute Divinity is incomprehensible even to those who are absorbed in meditation, but when He comes down on earth in human form as an avatara He can directly be seen by the devotees. The sight of the avataras is the sight of God. Sri Ramakrishnadeva thinks that avataras, "The god-men like Sri Krishna act and behave to all appearance as common men, while their heart and soul are absorbed in the highest in far beyond the region of Karma."

The author of the Bhagavata proclaims (I.3.26) that innumerable are the avataras of Hari who is the receptable of the sattva attribute and briefly mentions in that chapter the names of twenty-two of them including some of the famous conventional ten described later in the Gitagovinda of Jayadeva (c. 1200 A.D.). It may be noted that according to this Purana Narada, Nara-Narayana, Kapila, Dattatreya, Prithu, Dhanvantari, Vyasa and Buddha were regarded as avataras. But this work conveys the view that all other avataras are either amsas (parts) or kalas (glories) of the Highest Purusha, but Krishna is Bhagavan Himself. This idea reminds us of the famous verse of the Brahma-Samhita which states that "Govinda Krishna is the Highest Lord whose person consists of Sat (existence), Chit (intelligence) and Ananda (bliss or happiness), who is Himself without a beginning, (but) who is the beginning (of all), and who is the cause of all causes."

The conception of Avatara Krishna as the Highest Brahman is now being illustrated by reference to certain significant passages in the Bhagavata. After having related Brahma's words of praise (in chapter 14) addressed to the newly-born Krishna, the author of this Purana states through the mouth of Sukadeva who told King Parikshit about Krishna's full divinity in the following terms: "(O King!) you should recognize this Krishna to be the self of all selves, and He appears here (on earth) as if He has assumed a (human) body through the power of His own Maya for the welfare of the Universe. To those who have known Krishna in His reality in this world, all objects, movable and immovable, have the form of the Bhagavan Himself (Krishna) and they are nothing else. The real essence of all things pertains to a cause, and Bhagavan Krishna is the cause of that cause, so please observe (carefully) if anything is non-that (i.e. non-Krishna). To those who resort to the raft in the shape of the lotus-like (soft) feel of Murari

(Krishna) of holy fame which are the shelter of great men, the great ocean of (worldly) life seems to them as a calf's foot-mark, and the supreme place (Vaikuntha is their place), and the thing that is called adversity is not theirs." So we find that there is complete identity of Krishna with the Highest Being Bhagavan Himself.

In the Rajasuya sacrifice arranged by command of King Yudhisthira wherein were present many sages, kings, queens and prominent members of all the four castes, the assembly of these people could not decide as to who was the worthiest personage there, who deserved to receive the highest honour of worship, because there were innumerable great and worthy per-It was then proposed (according to the Bhagavata in Book X.74) by Sahadeva, the youngest of the five Pandava brothers, who was fully aware of the omnipotence of Krishna, that the highest honour of reception should go to Krishna, and the arguments advanced by Him in the assembly were as follows "Bhagavan Achyuta (the imperishable or the permanent one. i.e. Krishna), the Lord of the Sattvatas, deserves to be regarded as the worthiest He, really, stands for all deities and for (all) time, place, wealth and other (things). This Universe has Him for its self and all sacrifices also have Him for their souls. Fire, oblation, hymus, Sankhya (knowledge) and yoga (contemplative union) - all pertain to Him. He is only one and without a second. This Universe has its soul in Him. O members of the Assembly! this un-born one (i. e. Krishna), having depended on Himself (alone), creates, maintains and destroys (everything) by Himself. All people long for bliss (or felicity) defined as dharma and other virtuous course from Him, after having performed various kinds of undertakings through His grace. Therefore, the chief honour should be bestowed on the the great Krishna. is done, honour will be regarded as being shown to all Beings and to the (Highest) Self. A person wishing for the highest eternal result of giving a gift should offer it (such a gift) to Krishna, the Peaceful, the Full, who does not reckon others as different from Himself and who is the (innermost) soul of all beings." In this memorable speech of Sahadeva, addressed to the members of the assembly in the Rajasuya sacrifice, the speaker asked the audience to believe that Krishna was no other than Brahman Himself who is declared as the Self of the Universe in some famous passages in the Chhandogya Upanishad. Verses 19 and 20 of Book X.74 of the Bhagavata which form a part of Sahadeva's speech remind us of the significant words of the Brihadaranyaka Upanishad.

On the eve of Krishna's departure for Dvaraka, Kunti expressed her

heart-felt gratitude to Him for protecting her family, her relatives and her sons, and in course of her address to Him in a prayerful eulogy (Bhagavata I.8.18-47) she recognized Him as God Incarnate. Out of that address, the substance of only a few sentences is here given in her own words !-"Krishna is the Primordial Purusha, higher than the Prakriti and the controller of that Prakriti. Although He is fully present in all Beings inwardly and outwardly. He is not realised as such. This is so because He Keeps Himself covered behind the veil of His own Maya." She felt Sorry that "it was not possible for a woman like herself to fully comprehend the greatness of Krishna who came down on earth to bestow Bhakti-yoga i.e. loving devotion (to God) on Paramahamsas and passionless Munis." She further thought that "a person who is favoured by His visit will have no more birth to suffer from." She salutes Him in the following manner: "Salutation be to Him whose only possession is the one (dovotee) who possesses nothing, and from whom all the three gunas (i.e. the three ends of life, viz. Dharma, Artha and Kama) have receded, who delights in his own self, who is tranquil, and who is the giver of Kaivalya (absolute liberation from bondage)." Here in Kunti's adoration of Krishna we can observe that she identifies Krishna with the Highest Bhagavan or Brahman without being able to fathom the so-called human activities of His.

Then again, after the Killing of Kamsa by Krishna, Uddhava who, being famous for his wisdom, acted as the chief minister of the Vrishnis and was an intimate friend of Krishna, was sent by the latter to Vraja with the message to His foster-parents. Nanda and Yasoda and His beloved Gopis that He would very shortly fulfil His promise of a visit to them at Vraja by leaving Mathura. Uddhava's address to the inmates of the Vraja contains passages from which we can ascertain his own views on the essential character of Krishna. Uddhava told them in the following way: "O you fortunate ones (i. e. Nanda and Yasoda)! do not feel dejected, you will (soon) see Krishna near (you both). (Please know that) He resides in the inner heart at all beings (unnoticed), just as fire does in faggot (or wood). Unaffected by pride as He is, He has none as dear, or none hateful, none as high or low; (and) being equal (to all) He has none as unequal. He has got none as his father or mother, wife or sons and others, or a relative, or a stranger; (and) He has no body, or no birth. He has no work, good or bad (to do) in this world in His (apparent) manifold births. He appears only to perform a play end to protect the virtuous. Although He, the unborn, is without any attributes, yet in a playful mood, though being above any play, He adopts the three gunas the sattva (or harmony), the rajas (or activity) and tamas (or inertia), and through them creates, preserves and destroys (everything).' It is also stated in Uddhava's address that "(Krishna) the Lord Hari, was not the son (fosterson) of Nanda and Yasoda but He was the son, the soul, the father, the mother and the master of all. Nobody could mention anything, seen or heard of, anything that was, is, or will be, either immovable or movable, great or small, which is certainly without Him, the imperishable, because He, being the Supreme Self (in it), is everything." Has not the Gita also described Him as the father of the Universe, the mother, the supporter and the grand father (too)?

It has been hinted before that the Bhagavata is not only a bhaktigrantha (a treatise on loving devotion to God), but it also serves as an exposition of the vedantic ideas and views on the Absolute spirit, the Brahman. It is with such an idea in his mind that its author has most skilfully introduced the 87th chapter of book X named as Vedastuti (the eulogy of Bhagavan made by the personified Vedas). It was in answer to the most important theological question as to how the Nirguna Brahman could be explained as the Highest Reality by the Vedas which are Saguna (i.e. dealing with the limitations of attributes). We remember in this connection Krishna's advice to Arjuna to be above the three gunas or attributes which the Vedas deal with. To uphold his own views on Krishna's role in his treatise, the author of the Bhagavata makes the personified Vedas or Srutis wake up the Lord from his sleep at the end of Pralaya (dissolution) of the Universe by a stuti (prayerful eulogy) describing his nature and attributes as the highest Brahman. For the sake of illustration we shall take up only three verses from that eulogy in this article.

We find that in a verse in the eulogy the Vedas adore Lord Krishna with reverence thus: "O Lord! there are a few (rare) persons who do not desire Apavarga (liberation), after having renounced home-life and having enjoyed the association of devotees acting in the manner of a flock of swans (i.e. bowing) before your lotus-like feet and after having shaken off (the fatigue of) their labour for plunging into the great ocean of nectar-like lifestory of yours, (for), you have assumed (human) form in order to manifest the unfathomable nature of the soul or the supreme spirit." The Vedas here applaud Bhagavan Krishna in human form as the greatest object of worship by the devotees, a fortunate few amongst whom do not like even to attain Mukti (liberation of any variety), but desire to enjoy the eternal lila of the Lord. Bhakti to them is more valuable than mukti. The verse under discussion clearly implies that the Absolute Self assumes

human forms (such as those of Rama, Krishna, Buddha, Christ, Chaitanya, Ramakrishna Paramahamsa and other holy personages whom we call avataras) to teach their devotees the true nature of the Highest Self. But it appears that the crux of the whole teaching is that the devotees should live in a state of homelessness for adoring the lotus-like feet of their Deity. This verse also reminds us of the metrical passage in the Mundakopanishad which hints at the mercy of the Highest Self as the price of the devotion shown to Him by the devotees.

The same personified Vedas praise the Lord in the same context in another verse thus: "(O Lord!) there cannot take place any birth (of any Jiva or individual being) out of Prakriti or matter (alone), or Purusha or Spirit (alone), for, both of them are described (in scriptures) as Ajas (unborn), but like water-bubbles the life-bearing beings are produced out of a union of both (Prakriti and Purusha). Therefore these jivas with their various names and attributes enter into your great self (to be dissolved), just as the rivers lose their own identity by entering into the ocean, (or) just as the different juices (of several kinds of flowers) dissolve themselves into (a single kind of) honey." In explaining this verse Sridharasvamin states clearly that the births of jivas are not real, but only aupadhika i.e. conditioned, because they pertain to limitations of attributes of properties. In this one single verse the Bhagavata implicitly refers to a few important Upanishadic passages (as quoted in our foot-notes). It may be believed that the Absolute Self (Brahman) creates out of Himself the avataras (like Krishna and others) by his own power of illusion (Maya) to save human beings from the hands of the oppressors on earth.

The Vedas again praise Bhagavan as being totally one and Absolute Reality, hence the creation of the Universe is to be regarded as quite un-real. They adore Him thus: "(O Lord!) because this (Universe) did not exist in the past (before creation), and it will not exist in the future after dissolution, therefore, it is an established fact that in the intermediate or middle period it falsely appears to exist in you who are Absolute in essence. So it (the Universe) is compared with the different modifications of gold and other species. It is only the ignorant peresons who regard as real that which is only un-real and which is (only) a mental (delusive) production." Here in this verse also the Bhagavata declares in a way that Krishna is fully Absolute and His creation, preservation and destruction of the Universe are His playful activities, restored to by His power of Maya. To philosophers, specially the later Buddhist religious thinkers this verse

may have served as a suitable illustration for theory that the whole prapancha (Universe) is un-real or void or non-existent. They think that it is as delusive as a magic, a mirage, a dream, a moon in the waters or an echo. According to the Bhagavata the supreme spirit is an invariable and non-dual entity, wherein the Universe must be thought of in terms of the absence therein of all existences. It has been stated before that the Gita also declares (in iv.6) that Bhagavan creates Himself (as avatara) by his own power of Maya by resorting to Prakriti which is his own. According to Vedantic idea creation is nothing but Adhyasa or Superimposition i.e. attribution of properties of one thing to another. So it may prove the adage that Brahman is real and the Universe is false. In the present context we are reminded of some of the important passages in the Upanishads.

In conclusion it may be said that ordinary people may think that Sri Hari was born as man-Krishna and as the son of Vasudeva and Daivaki. The two religious treatises, the Bhagavata and the Gita, however, want to make Krishna's role as extraordinarily glorious and to teach us to believe by their description of avatara Krishna in different contexts as identified with the Highest Brahman. Both the treatises use for Krishna those attributes which are applied in the Upanishad to Brahman. The purpose of the writer of this article is only an attempt to attract the attention of his readers to this fact. It may be pointed out how beautiful the Bhagavata has stated that what is called as Brahman, as Paramatman or as Vagavan is the same one Daity and the monotheistic knowledge only leads us to the realisation of ultimtae Reality.